

## • অচিশ্তাকুমার দেনগ্ৰেড

## अयुप्रभूक्ष विधीकाः ए

া। তৃতীয় খণ্ড।।

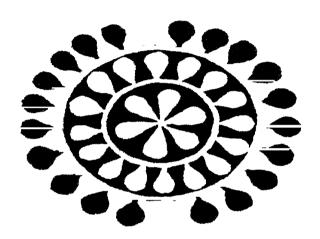

"অণ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশি। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজো মান্ধে খ্জবে। মান্ধলীলা কেন? এর ভিতর তাঁর কথা শ্নতে পাওয়া যায়। এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাম্বাদন করেন। মান্ধের ভিতর নারায়ণ। দেহটি আবরণ, যেন লশ্ঠনের ভিতর আলো জন্লছে। অথবা শাসির ভিতর বহ্মল্য জিনিস দেখছি। যেন বলছে, আমি মান্ধের ভিতর রইচি, তুমি মান্ধ নিয়ে আনন্দ কর। প্রতিমাতে তাঁর আবিভাব হয় আর মান্ধে হবে না? মান্ধের ভিতর বখন ঈশ্বরদর্শন হবে তখনই প্রণ জ্ঞান হবে। তিনিই এক এক র্পে বেড়াছেন। কখনও সাধ্রুপে কখনও ছলর্পে—কোথাও বা খলবর্পে।"—শ্রীরামকৃক্ষ

"তব কথামৃতং তশ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। প্রবণমণ্গলং শ্রীমদাততং ভূবি গৃণদিত ভূরিদা জনাঃ॥"

"তোমার কথা অমৃতত্ব্যা। সদত তজনের জীবনদান করে, কবিকুলাবারা উচ্চারিত হয়ে সমস্ত
পাপ বিনাশ করে, শ্নতেই এ মধ্-মণ্যল।
দিকে দিকে ব্যাশ্ত হয়ে বিধান করে সকলগ্রী।
যারা প্রথিবীতে এ কীর্তন করেন তারাই
বহুদাতা।"—স্তান্ত

ন্বিতীয় সংস্করণ প্রাবণ ১০৬০ প্রকাশক দিলীপকুমার গতেত সিগনেট প্রেস ১০।২ এশগিন রোড কলকাতা ২০ প্রচ্ছদপট সত্যঞ্জিৎ রার ম্দুক প্রভাতচন্দ্র রার শ্রীগোরাণ্য প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৫ চিন্তামণি দাস লেন ছবি ও প্রচ্ছদপট মুদ্রক গসেন এণ্ড কোম্পানি ৭।১ গ্র্যাণ্ট লেন কাগজ সরবরাহক রঘ্নাথ দত্ত এন্ড সনস্লিঃ ৩২এ ৱেবোর্ল রোড ব্ৰক র্পম্দ্রা লিমিটেড ৪ নিউ বউবাজার লেন বাধিয়েছেন বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস ৬১।১ মিজাপরে স্ট্রিট সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

স্বাভ সংস্করণ পাঁচটাকা লোভন সংস্করণ সাতঢাকা

## ॥ ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণার নমঃ॥



শন্ধ্ব কথা আর কথা। ঈশ্বর অশেষ বলে তাঁর বিষয়ে কথাও অশ্তহীন। 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?' শেষ কথা বলা যায় না বলেই এত কথা, এত কামা। ঈশ্বর যে অনির্বাচনীয়, অবাঙ্কমনসগোচর, সেট্বকু বোঝাবার জন্যেও বা কত কথার আড়ন্বর। যে কাঁদে কথাই তার একমান্র উপায়। তার একমান্র আনন্দ।

'শব্দজালং মহারণ্যং।' কিন্তু মহারণ্যকে বোঝাবার জন্যেও চাই শব্দজাল। সব শাস্ত্র-পরাণ বেদবেদানত ঘুরে এসেই বলা যায় ঈশ্বর আরো দুরে। পাঁজি পড়ে নিলেই বলা যায় বিশ আড়া জল লেখা থাকলেও পড়ে না এক ফোঁটা। তাই বলে কথাকে একেবারে ফেলে দেবে কি করে? 'যতো বাচো নিবর্ত'ন্তে—' বাক্য প্রকাশ করতে চাইবে, তবেই না সে আসবে ফিরে-ফিরে। ঠাকুর বললেন, ভক্ত ভালো, বিশ্বান ভক্ত আরো ভালো। যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

শিলপী যেমন তার প্রতিমাকে স্কুন্দর করে নানা লাবণ্যসম্ভারে তেমনি ঈশ্বর-প্রসংগকেও স্কুন্দর করি বাক্যের প্রসাধনে, ভাবের রুপেশ্বরে । আর এ বাক্য যত গাঁথি তত মাতি। যত ভজি তত মজি। আর-সব কথা ক্লান্ত করে ঈশ্বরকথা করে না। আর-সব অন্বেষণ অবসাদ আনে ঈশ্বরসম্থান অনিবের। যত পান তত পিপাসা, যত পথ তত পাথেয়। কাজলের ঘরে গেলে যেমন কালি লাগে আতরের ঘরে এলে তেমনি স্কুণ্ধ। সাধুসংগ দুর্লভ হয় সংকথাকে স্কুলভ করি।

জপ-তপ ধ্যান-জ্ঞান অনেক শানেছি, যাই বলো, ভালোবাসার মত কিছন নর। বৃন্দাবনে গোপীদের অনেক জ্ঞানের কথা বলতে এসেছিল উন্ধব। কৃষ্ণ মথনুরার গেছেন বলে তোমরা বিরহে ব্যাকুল কেন? কৃষ্ণ তো সর্বাত্মক, তোমাদের সণ্ণো তো তাঁর বিরোগ নেই। তিনি মথনুরার আছেন বৃন্দাবনে নেই এ তো হতে পারে না। আমরা অতশত বৃন্ধি না জ্ঞানের কথা। আমরা বাকে সাক্ষাৎ সাজিরেছি গানিরেছি খাইরেছি পরিয়েছি তাকে ধ্যান করে পেতে যাব কোন দৃঃখে? যে মন দিয়ে ধ্যান করব সে মন কি আর আমাদের আছে? আমরা কাঁদছি, আমাদের সেই ভালোবাসার ধনকে এনে দাও। তোমাদের কামাই হরিগন্গগান। বললে উন্ধব। তোমাদের হরিকথাগীত লোকন্তর পবিত্র কর্ক।

তাই হরিকথা বলে বাই প্রাণ ভরে। যদি ডাক-নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে মনে অন্রাগের রঙ লাগে। যদি বন্ধুসার নিষ্ঠার থেকে চলে আসে বিগলিত ভক্তি। পবিত্রতার পরিপর্ণেতা।

৬ই ফাল্যনে ১৩৬১

- griggens





নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত হঠাৎ মারা গেলেন।

বরানগরে ভবনাথ চাট্রেজ্বর বাড়িতে নেমতক্ষ ছিল নরেনের। বিকেল থেকেই আন্তা জমিয়েছে সেখানে। সংগ বন্ধ্ সাতকড়ি লাহিড়ি আর দাশরথি সাক্ষ্যাল। রাত দ্বটো, চার বন্ধ্ ঘ্রিয়েছে একসংগ্র, খবর এসে পেশছলে, বাবা আর নেই। হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন।

আরামশ্য্যা থেকে উন্মালিত হল নরেন। প্রথমটা সম্মাত হয়ে গেল। জীবনের প্রথম প্রতিবেশী মৃত্যুকে দেখলে। যে অপেক্ষা করে না, কিছুমার কৈফিয়ত শোনে না, সবলে কেশ আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে যায়।

ছুটল ঘরের দিকে। ভবনাথ বললে, 'দাঁড়াও, আমিও যাচছ।'

'জন্মান্তরে তুই নরেনের জীবনস্থিনী ছিলি বোধ হয়।' ভবনাথকে নিয়ে রহস্য করেন ঠাকুর।

এমনি ভাব নরেনের সংগা গাছের সংগা যেমন ছায়া। একটি পাতা যেন ফ্লের বৃক্তে।

'ভবনাথ, বাব্রাম—এদের প্রকৃতি ভাব।' বলেন ঠাকুর: 'আর হরীশ তো মেয়ের কাপড় পরে শোয়। বাব্রাম বলেছে ঐ ভাবটা ভালো লাগে। ভবনাথেরও তাই।' যে যে-ভাবে আছে, যার যে-ভাব ভালো লাগে। স্ব-ভাবটিই আসল ভাব। আমার অঞ্চে মাথা, আমি সাহিত্য দিয়ে কি করবো। আমার চিত্রে অভিরুচি, আমি চাই না মসীজীবী হতে। স্বভাব কখনো বর্জনীয় নয়। স্বভাবে নিধনও শ্রেয়।

শ্ব্ব একট্ব বাঁক ঘ্রিরেরে দেওয়া। কামকে প্রেম করা। ক্লোধকে তেজ করা। লোভকে ব্যাকুলতায় নিয়ে যাওয়া। অবন্ধন স্লোত থেকে বন্দরে নৌকো ভেড়ানো।

শন্ধ্ব একজনকে বা একটাকে ধরো। যাকে ভালো লাগে, যাকে ভালোবাসি, যাকে ভাবলে অন্তর-বাহির আলোকিত হয়ে ওঠে। ভাবো তো ডূবে গিয়ে ভাবো। ধরো তো পাকা করে ধরো। নডনচডন নেই. ছাডানছোডান নেই।

'ভাব কি জানো?' বললেন ঠাকুর, 'তাঁর সংগে একটা সম্বন্ধ পাতানো। সেইটে সর্বক্ষণ মনে রাখা। ষেমন তাঁর দাস আমি, তাঁর সমতান আমি, তাঁর অংশ আমি। প্রথম অবস্থায় তুমি-ট্রমি, ভাব বাড়লে তুই-ম্ই। ষেমন ধরো, নন্ট মেয়ে। পরপ্রের্মকে প্রথম-প্রথম ভালোবাসতে শিখছে, তখন কত ল্বকোল্রকি, কত ভয়, কত লক্ষা। তারপর ষেই ভাব বেড়ে উঠল, তখন আর কিছ্ব নেই—একেবারে তার হাত ধরে ১ (৮৮)

সকলের সামনে কুলের বাইরে এসে দাঁড়াল। তখন যদি সে প্রের্য আদর-যত্ন না করে, ছৈড়ে যেতে চায়, তো তার গলায় কাপড় দিয়ে টেনে ধরে বলে, তোর জন্যে পথে দাঁড়াল্ম, এখন তুই খেতে দিবি কিনা বল্। তেমনি যে ভগবানের জন্যে সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার করে নিয়েছে, সে তাঁর উপর জাের করে বলে, তাের জন্যে সব ছাড়ল্ম, এখন দেখা দিবি কিনা বল্।

कानौर्वााफ़्त्र नवरा वाजना रमाना यात्रहा

ঠাকুর বলছেন কেশব সেনকে, 'দেখলে কেমন স্কুদর বাজনা! একজন পোঁ করছে, আরেকজন নানা স্বরের লহরী তুলে কত রাগরাগিণীর আলাপ করছে। আমারও ঐ ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে শুখু কেন পোঁ করব—কেন শুখু সোহহং সেরহং করব! আমি সাত ফোকরে নানা রাগরাগিণী বাজাব। কেন শুখু বহু বহু করব! শাশত দাস্য বাংসল্য সখ্য মাধ্য —সব ভাবে ডাকব। আনন্দ করব বিলাস করব।' হায়, রুখরন্ধ বাঁশি হয়ে পড়ে আছি। নানা অহঙ্কারে আর মোহে ফোকরগ্লি বন্ধ হয়ে আছে। তাই আর বাজছে না একট্ও। ছিদ্র যদি না শুন্য হয়, বাজবে কি করে? দরজা যদি না মুক্ত হয় আসবে কি করে সে অতিথি-পথিক?

তাই, 'শ্ন্যু করিয়া রাখ তোর বাঁশি, বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি।' প্রে করা সোজা, শ্ন্যু করাই তপস্যা।

ভবনাথ যে দক্ষিণেশ্বরে আসে তার বাড়ির লোক পছন্দ করে না। তার চেয়ে ব্রাহ্ম-সমাজে যে নাম লিখিয়েছে সে অনেক ভালো। কিন্তু প্রাণ জানে তার টানের কথা। 'তুই এত দেরিতে-দেরিতে আসিস কেন?'

'আজে, পনেরোদিন অন্তর দেখা করি।' ভবনাথ হাসল। 'সেদিন আপনি নিজের রাস্তায় দেখা দিলেন, তাই আর আসিনি।'

'সে কি রে?' ঠাকুর ফোড়ন দিলেন: 'শা্ধ্য দর্শনে কি হয়? স্পর্শন, আলাপ, এ সবও চাই।'

তোমাকে দেখব অথচ তোমাকে ধরতে পারব না এ সইব কি করে? তুমি আমার মনুখোমনুখি বসবে অথচ কথা কইবে না এ যে আমার মরণাধিক যন্ত্রা। শনুধ্ চোখের উপর চোখ রাখলেই চলবে না, আমার হাতের উপর তোমার হাত রাখো। আর আমার ব্রুকের মধ্যে তোমার পা দৃখানি।

কি করে তোমার কৃপা আকর্ষণ করব তাই ভাবি। কারদা-কান্ন কিছ্ই জানি না, শা্ধ্ব কর্ম দিয়েছ দ্বাত ভরে, তাই করে যাছি উদরাস্ত। ক্লান্ত করছি নিজেকে, যদি তোমার দক্ষিণ সমীরের আনন্দটি অহেতুক এসে স্পর্শ করে। যদি তুমি এক-খানি হাত সন্তর্পণে তুলে ধরো। তখন এক হাতে তোমাকে ধরব আরেক হাতে কাজ করব। কখন আবার আরেকখানি হাতও তুলে নেবে। তখন দ্বহাতে ধরব তোমাকে। আর কোনো সাধন-ভজন জানি না আমরা। কর্ম আর ক্লান্তি—এই আমাদের সাধন-ভজন।

'ভবনাথ নরেন্দ্রের জর্জি—দর্জনে যেন দ্বী-পরের্য।' বললেন ঠাকুর, 'তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে বলল্বম। ওরা দর্জনেই অর্পের ঘর।' হরি-নামের মাহান্দ্যের কথা হচ্ছিল সেদিন। ঠাকুর বললেন, 'যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি গ্রিতাপ হরণ করেন।'

ভবনাথ বললে, 'হরিনামে আমার গা যেন খালি হয়।'

সব অহৎকারের পোশাক যেন খুলে দিতে পারি গা থেকে। যেন মার কোলে নশ্ন শিশ্ব হয়ে খেলা করতে পারি। অহৎকার করছি, কিন্তু এ অহংটি কার? ঠাকুর বললেন, 'মান করাতে একজন সখী বলেছিল, শ্রীমতীর অহৎকার হয়েছে। ব্লেদ্ বললৈ, এ অহং কার? এ তাঁরই অহং। কৃষ্ণগরবে গরবিনী।'

চৈতন্যদেব অবতার হয়ে যেকালে হরিনাম প্রচার করেছিলেন সেকালে এ অবশ্য ভালো—এই বলেও অন্তত লেগে যাক সকলে। যদি চৈতনামশ্যেও চৈতন্য হয়। রিসকতা করলেন ঠাকুর: 'চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে। তাদের জিগগেস করা হল, তোমরা আমড়ার অন্বল খাবে? তারা বললে, যদি বাব্রা খেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে থেয়ে গেছেন সেকালে ভালোই হয়েছে।'

'কিন্তু যাই বলো,' বললেন ঠাকুর, 'আমি নরেন্দ্রকে আত্মার ন্বর্পে বলে জ্ঞান করি। আর আমি ওর অনুগত।'

অন্গত তো, কী স্রাহা হল নরেন্দের! বাবার মৃত্যুতে জগং-সংসার নিবে গেল এক ফ্রে। সোভাগ্যের ঝাড়-লণ্ঠনটা মৃত্যুর পাথরের উপর ছি'ড়ে পড়ে চ্রমার হয়ে গেল। সংসার সরতে-সরতে থমকে দাঁড়াল পাতালের গ্রহাম্থে। ছোট-ছোট ভাই আর মা, পাঁচ-সাতটি আর্ত মৃখ তাকিয়ে রয়েছে নরেনের দিকে! বাবা এটনি ছিলেন, রেখে যাননি সংস্থান? দ্রুপ্থ আত্মীয় পালন করে-করে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। রেখে গেছেন ঋণ। আয়ের ঘরে শস্যহীন মাঠ, ব্যয়ের ঘরে লবণাক্ত বন্যা।

সেবার বি-এ দিয়েছে নরেন। কত রঙিন ভাবনার ফোঁড়-সেলাই করে বিচিন্ন করে রেখেছিল জীবনের নক্স। সব ছিম্নভিন্ন হয়ে গেল। আর সব আচ্ছাদনের আগে গ্রাসাচ্ছাদন। উদরপ্রেণ না হলে উদার অন্বর অর্থহীন। কিন্তু উদরপ্রেণের ব্যবস্থা কি! সঞ্চিত টাকা নেই, জমিদারি নেই, কুপাল্ব আত্মীয়-রক্ষক কেউ নেই আশে-পাশে। চারদিকে শ্ব্ব একটা নিস্তৃণ মর্বিস্তার। থাকবার মধ্যে আছে এই নন্ন পদ আর দৃশ্ত বাহু।

'আর কেউ নেই ?' কে যেন জিগগেস করল কানে-কানে।

তুমি আছ? কর্ণানিধান হয়ে আছ? কে জানে! আছো তো, এত দ্বংখ কেন, দারিদ্রা কেন. কেন এত অপ্রতিকার অবিচার?

পারে জ্বতো নেই, গারে একটা আশত জামা নেই, চাকরির জন্যে পাগলের মতো ঘ্রের বেড়াতে লাগল। এ আফিস থেকে ও আফিস, এ দরজা থেকে ও দরজা। সর্বা এক উত্তর। এক নির্ব্তর নিশ্ছিদ্র প্রত্যাখ্যান। হবে না, জারগা নেই, পথ দেখ। পাথ্রের দেয়ালে মাথা ঠ্কতে লাগল, ঠেলতে লাগল লোহদ্রার। নিশ্চল নিষেধ রয়েছে দাঁড়িয়ে—দ্বর্ধ বিদাসীন্য। এতট্বকু টলে না, এতট্বকু পথ ছাড়ে না। মধ্যাহের রৌদ্রে কেউ আনে না এতট্বকু ছায়া-স্নেহ। রাশি-রাশি নৈরাশ্যের বাল্কার শ্রেহ বৈফল্যের অনাব্রিট।

বন্ধরা মূখ দ্বিরের নের, সুখীরা সহানুভূতি করতে আসে, আর অপরিচিত জনস্রোত ফিরেও তাকায় না। সর্বগ্রই একটা নীতিহীন অসামঞ্জস্য। একটা পাগলের খামখেয়াল।

তবে কি তিনি নেই? এ সমস্ত কি একটা দায়িত্বীন দানবের রচনা?

আর কার কাছে প্রার্থনা করবে? নিজের কাছেই প্রার্থনা করে নরেন। আশ্রয় নের আক্ষশক্তির তর্তলে। দৃঢ়হাতে সরিয়ে দেব এ দৃদিনের যবনিকা। উচ্ছেদ করব এ দৃঃখ-দৃ্যোগের আবর্জনা। ও সহোহাস সহং মায় ধেহি। ও মন্দ্রাস মন্দ্রায় ধেহি। তাম সহনশক্তির ঘনীভূত মৃতি, আমাকে সহিষ্কৃতা দাও। তুমি অন্যায়ের প্রতি ক্রোধন্দ্ররূপ দশ্ডদাতা, আমাকে অন্যায়ের প্রতি ক্রোধন্ত অন্যায়ের প্রতিরোধের শক্তি দাও।

শ্বধ্ব একটা গাড়োয়ানই ব্বিঝ ডেকে জিগগেস করে। খালি গাড়ি নিয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে। চেনা গাড়োয়ান। বাবা থাকতে কত দিন চড়েছে এ গাড়ি, ভাড়ার উপরে বকশিস দিয়েছে গাড়োয়ানকে—

'বাব্ৰ, আস্ক্ৰন না! কোথায় যাবেন?' নুয়ে পড়ে জিগগেস করল গাড়োয়ান। 'প্রুসা নেই।'

'তাতে কি! আস্ক্রন না! আমি নিয়ে যাব।'

রাজী হয় না নরেন। পায়ের নিচে প্রস্তররক্ষ পথ পেয়েছি, মাথার উপরে নগন নিষ্ঠ্র আকাশ—আমি একাই যেতে পারব দিগনত পর্যন্ত।

ঘোড়ার পিঠে চাব্রক কষল গাড়োয়ান। চাব্রকের শব্দটা নরেনের ব্রকে লাগল একটা তীক্ষ্য চমকের মতো।

আমি কোচোয়ান হব। একদিন বলেছিল সে বাবাকে। এ মহাজড়ব্নিশ্বর দেশটাকে নিয়ে যাব রাজসিক কমৈ শবরে। সত্ত্বগ্রুণের ধ্রুয়া ধরে দেশ নেমে যাছে তমাময় মহাসম্দ্রে। জন্মালস বৈরাগ্যের লেপ ম্বিড় দিয়ে অক্ষম জড়পিণ্ড শ্রেয় আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। পরাবিদ্যার ছলনায় ঢাকতে চাছে নিজের ম্র্থতা। ভণ্ডের দল তপস্যার ভান করে অবিবেক আর অবিচারকে মানছে ধর্ম বলে। নিজের আলস্য আর অসামর্থের দিকে লক্ষ্য নেই, অহোরাত্র অন্যের দোষদর্শন। এ তামসী রাত্রির অবসান ঘটাবো, চতুদিকে হানব শ্রুষ্ব চেতনার চাব্ক, বেগবীর্ষহীন তামসিকতার ঘোড়াকে উচ্জীবিত করব দিবস্পতি ইন্দের উচ্চৈঃশ্রবায়।

হার, সম্কল্পও বৃথি কল্পনা! নইলে তুচ্ছ একটা চাকরিও জোটাতে পাচ্ছি না এত দিন ধরে! পেট ভরিয়ে খাওয়াতে পাচ্ছি না ভাইগ্রলোকে। মায়ের ম্বেথর বিষাদ ও ক্লান্তির কর্মণ রেখাটি অট্ট হয়ে রয়েছে।

'এ কি, স্নান করে উঠেই চললি কোথায়?' মা দাঁড়ালেন এসে পথের সামনে: 'খাবি নে?' চোখ নামাল নরেন। বললে, 'বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তর আছে।'

মনে-মনে একট্র কি আরাম পেলেন ভূবনেশ্বরী? বাড়িতে আজ পর্যাপত আহার নেই সকলের, হাত শ্না। এমন অদিনে বাইরে কোথাও নিমন্ত্রণ আছে—সেটা শ্বের্ আম্বাদনীয় নয় আরাধনীয়।

भथ ছেড়ে मिलान छूपत्मप्रती। मह्करना महत्य द्वतिरत शाम नरतन। महन अछेका मागम। नरतन कि छमना करम? जर्द कि रम जनमहन थाकरव?

খালি পারে রোদে ঘ্রে-ঘ্রে পারের নিচে ফোস্কা পড়েছে। গড়ের মাঠের মন্ত্রেশ্টের নিচে বসেছে বিশ্রাম করতে। হঠাৎ এক বন্ধ্রে সংগ্য দেখা। স্বেশ্বশান্তিতে আছে থেরে-পরে। স্বথ-শান্তিতে আছে বলেই হয়তো ঈশ্বরভক্ত। জানত সব নরেনের কথা। তার ভাগাহীন দ্রংসমরের কথা। তার চেন্টা ও অসাফল্যের কাহিনী। সান্ধনা দেবার জন্যে বসল তার পাশ্টিতে। গান ধরল: 'বহিছে কুপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পরনে—'

'নে, নে, রাখ তোর রহম্মনিশ্বাস।' ক্ষোভে অভিমানে ঝাঁজিরে উঠল নরেন: 'খারা খেরে-পরে স্ব্থে-সোভাগ্যে আছে তাদেরই ভালো লাগে রহম্মনিশ্বাস। ইজিচেরারে শ্বুরে টানাপাখার হাওয়া খাচ্ছে আর ভাবছে, রহম্মনিশ্বাস খাচ্ছি! আর ক্ষ্ব্ধার তাড়নার খার মা-ভাইয়েরা কণ্ট পাচ্ছে, দোরে-দোরে ঘ্রের একটা যে চাকরি জোটাতে পাচ্ছে না, তার কাছে আর রহম্মনিশ্বাস নেই, বক্সমিশ্বাস!'

বন্ধ্বকে অকারণে আঘাত দিল হয়তো। তা আর কি করবে! পেটে ভাত নেই, বলে কিনা আফিঙের মোতাত চড়াও। কর্ম জোটে না একটা, বলে কি না ধর্ম করো। ঠনঠনের ঈশান মুখ্বজ্জের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। সকাল বেলা। মাস্টারমশাই এসেখবর দিলে নরেনকে। বললে, তোমাকে যেতে বলেছেন।

গিয়ে কি হবে! চাকরি জ্বটিয়ে দেবেন একটা? উপবাসী মা-ভাইয়ের মৃথে অন্ন তুলে দেবেন? তব্ গেল নরেন। প্রণাম করে ঠাকুরের পাশটিতে এসে বসল। ঠাকুরের কেমন চিন্তিত ভাব। সব খবর রেখেছেন আদ্যোপানত। নরেনের বাড়ির কন্টে তাই তিনিও বিমর্ষ। হঠাৎ নরেনের দিকে বংকে পড়ে বললেন, স্বশানকে তার কথা বলেছি। অনেকের সংগ্ তার আলাপ আছে। একটা কিছু যোগাড় হয়ে যাবে

হয়তো।'

কাষ্ঠ হাসি হাসল নরেন। এমনি কত লোকই কত আশ্বাস দিয়েছে এতদিন। শ্ব্র্ কুপাঘন রহমুনিশ্বাস্টিই টের পাওয়া যায়নি।

উপরের ঘরে চলে এসেছেন ঠাকুর। বলছেন মাস্টারকে, 'সংসারে কিছ্ই নেই। ঈশানের সংসার ভালো তাই—তা না হলে ছেলেরা যদি রাঁড়খোর গাঁজাখোর মাতাল অবাধ্য এই সব হত, কডের একশেষ হত। সকলেরই ঈশ্বরের দিকে মন—বিদ্যার সংসার! এর্প প্রায় দেখা যায় না। এর্প দ্ব-চার বাড়ি দেখলাম। নইলে, কেবল ঝগড়া কোঁদল হিংসা—তারপর রোগ শোক দারিদ্র। দেখে বললাম, মা, এইবেলা মোড় ফিরিয়ে দাও।' একট্ব থামলেন ঠাকুর। বললেন, 'এই দেখ না, নরেন্দ্র কি ম্শকিলেই পড়েছে! বাপ মারা গেছে, বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না, কাজকর্মের এত চেন্টা করছে, জ্টছে না একটাও। এখন কি করে বেড়াছে দ্যাখো।' হঠাং জনান্তিকে বললেন, 'ভূমি আগে অত যেতে, এখন তত যাও না কেন? পরিবারের সন্ধ্যে বেশি ভাব হয়েছে ব্য়িখ?'

নিচে হঠাৎ গান শোনা গেল। কে গায় রে? কার কণ্ঠস্বর?

এ কি আর চিনতে ভূল হর? নরেনের গলা। নরেন গান করছে। কী গান করছে? বিহিছে কুপাঘন রহমনিশ্বাস প্রনে?' না কি 'ওহে ধ্রবতারা মম হ্দে জনলন্ত বিশ্বাস হে!'

কে জানে কী গান! ঠাকুর তাকে গান গাইরে ছাড়লেন।



ঈশ্বর কি শ্ব্ধ্ব কোমলকাশ্ত পদাবলী? শ্ব্ধ্ব কি কলিতললিত বংশীস্বর? বিলাসআলস্যে স্থে-সম্শিধতে থাকলেই কি বলব তিনি আছেন? তাঁর আবির্ভাব কি
শ্ব্ধ্ব আরামরম্যতার? কণ্টক-শ্বনে তিনি নেই? নেই কি কোপকর্কশ বক্সবহিতে?
তাঁর আশীর্বাদ কি শ্ব্ধ্ব্ধনমান সাফল্য-স্বাচ্ছন্দ্য? এই আঘাত আর অভাব, সংগ্রাম
আর ব্যর্থতা—এ কি নয় তাঁর অন্কশ্পা? স্থেষর পেলবতাট্বকুই তাঁর স্পর্শ, দ্বংথের
কাঠিন্যট্বকুই আর তাঁর স্পর্শ নয়?

হার, স্ব্রুখ হচ্ছে চকিতে একট্ব ছোঁরা, দ্বঃখই হচ্ছে নিবিড় আলিজ্সন।

যা দেন সব নেব নতশিরে। খরশর হোক, হোক বা প্রভপবৃণ্টি। জল যেখান থেকেই আস্কুক, কুম্ভ থেকেই হোক বা ক্প থেকেই হোক, হোক তা খাল-বিলের বা বর্ষা-বাদলের, নেব সব অঞ্জালি ভরে। ঈম্বর স্থকরও নন দ্বঃখকরও নন, ঈম্বর কল্যাণকর। নন শৃথ্ধ শীতনিবারিণী কম্থা, তিনি আবার হিমরাত্তির অনাবরণ।

তাই ঘুম থেকে উঠে ঈশ্বরের নাম করে নরেন।

পাশের ঘর থেকে একদিন শ্নতে পেলেন ভ্বনেশ্বরী। ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'চুপ কর্। ছেলেবেলা থেকেই তো কত ভগবান-ভগবান কর্রাল—ভগবান তো সব করলেন!' ব্কের মধ্যে ধাক্কা থেল নরেন। সর্বংসহা যে মা তিনিও অস্থির হয়েছেন। ভগবান তাঁর কাল্লাও কানে নেননি। তবে তাঁকে কর্নাময় বলি কি করে? যিনি কল্যাণ করেন তিনি একট্র কর্না করতে পারেন না?

পর-দঃখে কাতর হয়ে তাই বলেছিলেন বিদ্যাসাগর: 'ভগবান যদি দয়ায়য়ই হবেন তবে দৃষ্টিক্ষে লাখ-লাখ লোক দৃটি অমের জন্যে কে'দে-কে'দে মরে কেন?' ঠিকই বলেছিলেন। যার ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা আছে সে যদি এত কামায়ও বিচলিত না হয়, তবে কী বলব? হয় বলব তিনি নেই বা তাঁর ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা নেই, কিন্বা বলব তিনি নিশ্চেষ্ট নিষ্ঠ্যের অনাস্থীয়। কেউ নন তিনি আমাদের।

এই প্রশ্ন নিয়েই একদিন সটান গিয়েছিল ঠাকুরের কাছে।

'বলনে ঈশ্বর কিলে দরামর ? দরামর তো, এত দন্ধ কেন দিনে-রাত্রে ? ধারা নিশ্পাশ-নির্দোষ তাদের কেন এত যদ্যগা ?'

আয়ত-স্নিশ্ধ চোখে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, বোস পাশটিতে। একট্ স্কম্ম হয়ে তাকা একবার রাতের আকাশের দিকে।

কোথার রাতের আকাশ। রাতের আকাশের মতই রহস্যগভীর যে দ্বটি চোখ ভার দিকে তাকিয়ে রইল নরেন।

হ্যাঁ রে, কী দেখছিস? গ্রুড়ো-গ্রুড়ো কাঁচের ট্রুকরোর মত কত তারা ছড়িরে রয়েছে আকাশে গ্রনতে পারিস? কেউ পারে? একথালা শ্রপারি, গ্রনতে নারে বেপারী। তেমনি গ্রনতে পারিস গণগাপারের ক্যাঁকড়া? চেয়ে দ্যাখ ভালো করে। শর্বরীর নীলাশ্বরীতে কুচি-কুচি চুমকি। একটা দ্বটো নয়, লক্ষ-লক্ষ, হয়তো কোটি-কোটি। তার মধ্যে তোর এই প্থিবী। হাওয়ায় উড়ে আসা ছোট্ট একটা বাল্রকণা। সেই প্থিবীই বা কি কম বড়! হাঁটতে শ্রহ্ম করলে পথ আর ফ্রেয়েয় না একজন্মে। অন্তরীক্ষের প্রেক্ষিতে তোর এই বিশাল প্থিবীই বা কি। তুল্ক একটা কীটাল্। তার মধ্যে আবার তুই! তোর মহিতক্ষ! তোর হংশপদ্যন!

नदान माथा नायान।

হ্যা. নত কর মাথা। কার বিচার করবি তুই, কোন আইনে? সেই বিচারদ্ভি কতদ্র প্রসারিত করবি? তারপর শেষে আকাশে এসে ঠেকবে না? এই কালো রাহির আকাশে? তখন কী বলবি রে নরেন? এতগুলো তারা কেন? কোন ভূতের বাপের পিশ্ডি দিতে? স্যর্থ-চন্দ্র বৃঝি, কিন্তু তারা দিয়ে কি মানুষ ধ্রে খাবে? কী উত্তর দিবি? যদি বলি ওরা সব চিন্তামণির নাচ-দ্রারের মণি-মাণিক্য, পারবি মেনে নিতে? বলি, বিচার কতদ্র যাবে? শেষে সকল পথ পায়ে হেবটে দ্রারের এসে আছড়ে পড়বি! বিচার থা পাবে না।

না পাক, নোয়াব না মাথা। ঈশ্বরের কাছেও না। নিজের পায়ে দাঁড়াব। লড়ব নয় মরব। আকাশটাকে ছিনিয়ে আনব দুহাতে।

প্রজার ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলের সামনে পড়ে গিয়েছেন ভূবনেশ্বরী। ষেনু ধরা পড়ে গিয়েছেন। যেন জল খাচ্ছিলেন ডূবে-ডূবে। মুখে ঠাট্টা, অন্তরে কাল্লা। মুখে রাগ, অন্তরে অনুরাগ!

তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছিলেন ভূবনেশ্বরী। আর কিছুর জন্যে নয়, যে চেলি পরে আহিক করছিলেন সেটা শতছিল্ল হয়ে গিয়েছে। মৄখ দিয়ে বেরিয়ে এল কথাটা: 'আমাকে একখনো চেলি বা গরদের কাপড় কিনে দিতে পারিস? এটা পরে আর পারা যায় না।' মাথা হে'ট করল নরেন। কোথায় পাবে সে চেলি-গরদ? সে বেকার, উদয়াস্ত ভূতের বেগার খাটছে। কোথায় পাবে সে পটুবস্কের পয়সা? লম্জা মা পাবে কেন, লম্জা পেল ছেলে। মা'র সমুখ থেকে চলে গেল স্লানমুখে।

সেইদিনই বিকানির থেকে এক মাড়োরারি এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। সংশ্যে মিছরির থালা তার উপরে একখানা গরদের কাপড়। দেখে ঠাকুরের বড় খ্রাশ-খ্রাশ ভাব। ভূমো- ডুমো মিছরি দিয়ে ভর্তি-করা গরদ-ঢাকা থালা নামিয়ে প্রণাম করল মাড়োয়ারি। দ্ব দিন পরে নরেন এসে হাজির। যাকে মানে না সেই আবার টানে। যারে নিন্দে তারেই বন্দে।

শোন, কাছে আয়—' নরেনকে ডাকলেন ঠাকুর।

নরেন কাছে এল। দাঁড়িয়ে রইল, বসল না।

'শোন, এই মিছরির থালা আর গরদখানা তুই নিয়ে যা—'

উচ্চশব্দে হেসে উঠল নরেন! পরবার নেংটি নেই দরবারে যেতে চার! মিছরি নিম্নে আমি কী করব? আমি কি ছোট ছেলে যে মিছি দিরে ছোলাবেন? আর গরদ— 'গরদথানা তোর মাকে নিয়ে দে গে। তার আহ্নিক করবার চেলি ছি'ড়ে গিয়েছে। সে এ গরদ পরে আহ্নিক করবে।'

ব্রকের মধ্যে ধরক করে উঠল নরেনের। তা আপনি কি করে জানলেন? আপনাকে বললে কে?

ওরে, আমি জানতে পাই। উৎসটি ঠিক থাকলে ধর্নিটি ঠিক আমার কানে লাগে। দ্রোপদী বস্তুহরণের সময় এক হাতে নিজের কাপড় ধরে আরেক হাত তুলে ডাকছিল কৃষকে। প্রথম-প্রথম শত কাল্লায়ও কৃষ্ণ সাড়া দের্নান। কিন্তু দ্রোপদী যখন দ্ব হাত তুলে দিলে, ছেড়ে দিলে, তখনই বস্তুভার কাঁধে নিয়ে দাঁড়ালেন শ্রীকৃষ্ণ। যোগক্ষেম বহন করে নিয়ে এলেন। তেমনি যে দ্ব হাত ছেড়ে দিয়ে ডাকে, তাকে তুলে নেন ভগবান। তার ডাকাটি ঠিক।

'শোন, নিয়ে যা গরদখানা। তোর নিজের জন্যে বলছি না, তোর মা'র জন্যে।' 'মা'র জন্যে আপনার কাছে ভিক্ষে করতে যাব কেন?'

'ভিকে?'

'তা ছাড়া আবার কি! মা আমার কাছে চেয়েছেন। আমাকে বলেছেন কিনে দিতে। যখন উপার্জন করতে পারব তখন কিনে দেব। আপনার কাছ থেকে ভিক্ষে করে নেব কেন?'

নরেনের তেজ দেখে প্রসম্লবয়ানে হাসতে লাগলেন ঠাকুর। বললেন, 'এই না হলেনেরেন! আমরা হল্ম নর আর তুই যে নরের ইন্দ্র।'

কিছ্বতেই নিল না নরেন। গরদের কাপড় মা'র কত দরকার, আকস্মিক ভাবে পেরে গেলে কত খ্লি হতেন—তা জেনেও টলল না একচুল। মা আমার কাছে চেয়েছেন, আমি রোজগার করে তা কিনে দেব। কিন্তু হাত পেতে ভিক্ষে নিতে যাব কেন? না, কিছ্বতেই ভিক্ষে করব না। স্বয়ং ভগবানের কাছেও নয়।

নরেন চলে গেলে ডাকলেন রামলালকে। বললেন, তোকে একটা কাজ করতে হবে রামনেলো!

কি কাজ?

'কাল শিগ্রির করে খেরে নিয়ে চলে যাবি কলকাতার। সেই শিমলের লরেনের বাড়িতে। বাইরে চুপচাপ দাঁড়িরে থেকে যখন ব্রুঝবি লরেন বাড়িতে নেই, সটান চলে বাবি তার মা'র কাছে। ঠিক তার মা'র হাতে এই গরদখানা আর এই মিছরির থালা প্রেশিছে দিয়ে আসবি। ব্রবলি? বলবি, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। কি, পারবি তো?' পারব।

'দেখিস বাইরে থেকে যেন ডাকাডাকি করিসনে।' নরেনকে যেন কত ভয় ঠাকুরের।
'দেখিস অন্যের হাতে গিয়ে যেন পড়ে না। নরেন টের পেলে দরজা বন্ধ করে দেবে।'
কিন্তু ঠাকুর যখন নিজে নরেনকে খ্রুতে আসেন, বাড়ির ভিতর ঢোকেন না। বাইরে থেকে বলেন, 'লরেন কোথায়? লরেনকে ডেকে দাও।'

কিৰ্ছু রামলালের জন্যে অন্য ব্যবস্থা। তাকে তাগ ব্বঝে বাড়ির মধ্যে চ্বকতে হবে। চ্বকতে হবে নরেনের দ্র্যিষ্ট এড়িয়ে।

চাদরের তলার থালা আর কাপড় লনুকিয়ে গ্যাসপোন্ডের নিচে দাঁড়িয়ে আছে রাম-লাল। গোরমোহন মনুখার্জি স্ট্রিটের তিন নন্বর বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে একদ্ভেট। দনুপন্রের রোদ উঠে এসেছে মাথার উপর। চারদিক ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কখন না-জানি নরেন বেরোয় বাড়ি থেকে। তার দৈনন্দিন চক্রাবর্তে।

কি হল? নরেন আজ আর বেরুবে না নাকি?

না, ঐ বের্চ্ছে। খ্লেছে সদর দরজা। মলিন চাদরখানা গায়ে ফেলে চলেছে পথ দিয়ে। অর্মান ঐ ফাঁকে বাড়ির মধ্যে ঢ্কে পড়েছে রামলাল। একেবারে ভুবনেশ্বরীর দরবারে।

'আপনাকে এই মিছরির থালা আর গরদের কাপড় পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুর।' গরদের কাপড়! পাঠিয়ে দিলেন লোক দিয়ে! হাসলেন ভূবনেশ্বরী। কি করে জানলেন তিনি? তিনি কি দ্রের ভাষা শ্নতে পান? শ্নতে পান মনের মৌন? বললেন, 'এইখানে কি কথা হল বিলের সঙ্গে, তাই দক্ষিণেশ্বরে অমনি টেলিগ্রাম হয়ে গেল?'

কেন হবে না? তিনি খ্ব কানখড়কে। সব শ্বনতে পান। যত ডেকেছ যত কে'দেছ সব শ্বনছেন। শ্বা কথাটিই শোনেন না, বলতে না পারার ব্যথাটিও শোনেন। এক ম্বলমান নমাজের সময় হো আল্লা হো আল্লা বলে খ্ব চেচিয়ে ডাকছিল। একজন তার চীংকার শ্বনে বললে, তুই অত চেচিছিস কেন? তিনি যে পি'পড়ের পায়ের ন্প্র শ্বনতে পান। শ্বনতে পান তোর অস্ফ্টেতম দীর্ঘনিশ্বাস।

নরেন বাড়ি ফিরে এসে দেখল মা গরদের কাপড় পরে বসে আছেন প্রার ঘরে।
এ কে ওস্তাদ বীণকার! সব স্বরের রাগিণীই যেন জানেন খেলতে। কখনো আঘাতে
কখনো আনন্দে, কখনো কড়িতে কখনো কোমলে। শ্ব্র তার বাঁধা স্বর বাঁধার
ম্থেই যক্ষণা। এই ব্বিথ ছি'ড়ে গেল তার, শ্বর্ হল বেস্বরের আর্তনাদ। বিচ্ছির
তারের ঝাকারকে কবে নিয়ে যেতে পারব একটি সংগীতের সমগ্রতার? পৃথক-পৃথক
জিজ্ঞাসাকে গ্রথিত করতে পারব একটি মহাবিশ্বাসের মূলস্ত্রে?

যত দিন তা না পারি তত দিন হাজরার কাছে গিয়ে বসি।

দক্ষিণেশ্বরে বসে জপ করে হাজরা। তারই মধ্যে আবার দালালির চেণ্টা করে। বাড়িতে ক'হাজার টাকা দেনা আছে তা লোধবার ফিকির খোঁজে। জপ করে তার বেজার অহণ্কার। রাধ্বনে বাম্বনদের কথার বলে, ওদের সংশ্যে কি আমরা কথা কই? শোনো कथा! दाँधान वामानदा खन आद मानाव नदा!

শ্রীরামপরে থেকে একটি গোঁসাই এসেছে সেদিন। ইচ্ছে দ্ব-এক রাত্তির থেকে বারু দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাকে বন্ধ করে থাকতে বললেন। কিন্তু হাজরা ঝাষটা মেরে: উঠল। বললে, 'এ ঘরে নর, ওকে খাজাঞির ঘরে পাঠিয়ে দাও।'

মানেটা ব্ৰুবতে পেরেছেন ঠাকুর। মানেটা আর কিছ্রই নয়, এখানে থাকলে পাছে হাজরার দ্বধ-মিন্টিতে ভাগ বসায়। যদি তার বরান্দে কিছ্র টান পড়ে। এত হিসেবী: এত স্বার্থপর! ঠাকুর ঝলসে উঠলেন, 'তবে রে শালা! গোঁসাই বলে আমি ওর কাছে সাদ্টাঙ্গ হই, আর সংসারে থেকে কামিনীকাণ্ডন নিয়ে নানা কান্ড করে—এখন একট্রু, জপ-তপ করে তার এত অহঙ্কার হয়েছে! লক্ষা করে না?'

नच्छा कत्रत्व कि! क्रिन-क्रिन ना श्ल नीनात्रत्र क्रमत्व कि करतः?

किन्छू नरतन रतन, 'राजता थ्र जाता लाक।'

'তুমিও একদিন বলবে, আমি বলে রাখছি।' হাজরা লক্ষ্য করে ঠাকুরকে : 'এখন: আমাকে তোমার ভালো লাগছে না, কিন্তু দেখো, পরে আমাকে তোমার খঞ্জতে হবে।'

আমি হচ্ছি সংশয়। আমি হচ্ছি স্বার্থপরতা। আমি হচ্ছি ব্যবসাব্দিধ। সংশয় ছাড়া: প্রত্যয়ের দাম কোথায়? স্বার্থপরতা না থাকলে কোথায় থাকবে আত্মত্যাগের মহিমা? ব্যবসাব্দিশতে শেষ পর্যন্ত কুলোবে না বলেই তো শরণাগতির শান্তিজল।

থেকে-থেকে রসিকতা করে। সত্ত্বন্ণের রঙ শাদা, রজোগন্থের লাল, তমোগন্থের কালো। সত্ত্বন্থ ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, রজ তম ঈশ্বর থেকে তফাত করে। হাজরাকে জিগগেস করলেন ঠাকুর: 'বলো তো, কার কত সত্ত্বন্থ হয়েছে?'

'নরেনের ষোলো আনা।' নিলিপ্তি মুখে বললে হাজরা। 'আমার এক টাকা দুই: আনা।'

'বলো কি? আর আমার?'

'তোমার এখনো লালচে মারছে—তোমার বারো আনা।'

বাইরের বারান্দার হাজরার কাছে গিয়ে বসেছে নরেন। হাজরাও অভাবী লোক, জীবিকার্জনের জন্যে সংগ্রাম করে, আবার সেই সঙ্গে নিবিষ্ট নিষ্ঠায় জপধ্যান করে, তারই জন্যে বোধ হয় পক্ষপাত। কিন্তু বেশিক্ষণ ঠাকুরকে না দেখেও থাকা যায় না দ্বারান্দা ছেড়ে ঘরের মধ্যে এসে বসল নরেন।

'তুই ব্বিঝ হাজরার কাছে বর্সোছিলি?' বললেন ঠাকুর, 'আহা, তুই বিদেশিনী, সে: বিরহিণী। হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার।'

সবাই হেসে উঠল।

'হাসলে কি হবে? আমি তাকে বলি, তুমি শ্বন্ধ্ বিচার করে। তাই তুমি শ্বন্ধ। সেবলে, আমি সোরস্বা পান করি, তাই শ্বন্ধ। বদি শ্বন্ধা ভক্তির কথা বলি, যদি বলি শ্বন্ধ ভক্ত টাকাকড়ি কিছ্ব চায় না, সে বিরক্ত হয়, বলে, কুপাবন্যা এলে নদী তো উপচে যাবেই খাল ডোবাও প্র্ণ হবে। শ্বন্ধা ভক্তিও হয়, আবার ষড়ৈশ্বর্ষও হয়, টাকাকড়িও হয়। কি হয় না হয় কে বলবে?'

কুপাবৃষ্টি অজস্র ধারার করে পড়ছে দিবানিশি। সেই বৃষ্টির জল ধরি তেমন পারই এখনো হতে পারছি না। কিন্তু আমি বদি তোমার কৃপাপার না হই, তবে আরু কোথার পাবে তোমার কৃপার পাক?

नद्रत्न जना कथा भाएन। वनदन, भिन्निम स्थास्वत मत्भा जानाभ रन। जाभनात कथा

কি কথা?' একট্ব বোধ হয় কোত্তলী হলেন ঠাকুর।

'এই আর্পান কিচ্ছন লেখাপড়া জানেন না—আমরা সব পশ্ডিত, এই সব কথা।' 'তা তো ঠিকই বলছিল। আমি শৃন্ধ সার কথা জেনে নিয়েছি। বেদান্তের সার, ব্রহা সত্য জগং মিখ্যা: আর গীতার সার ত্যাগী। আর বই পড়ে কি হবে? জানবার

রহার সত্য জগং । মধ্যা; আর গাতার সার ত্যাগা। আর বহ পড়ে।ক হবে : জানবার পর এখন শব্ধ্ব সাধন-ভজন। সর্বে পিষে তেল, মেদিপাতা বেটে রঙ আর কাঠ দ্বে আগনে বের করে।

আরো এক দিন তর্কের মুখে বলেছিল নরেন : 'তুমি দর্শনশান্দের কী জানো ? তুমি তো একটা মুখ্খু।'

সেবার ঠাকুর করেছিলেন রিসকতা। বলেছিলেন, 'নরেন আমাকে যত মুখ্যু বলে আমি তত মুখ্যু নই।' বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের আঙ্লে দিয়ে লিখে দেখিরে দিয়েছিলেন: 'আমি অক্ষর জানি।'

ঠাকুরের ইচ্ছে নরেন একখানা গান গায়। মাস্টারকে বললেন তানপর্রাটা পেড়ে দিতে k নরেন বাঁধতে লাগল তানপরে।

বাঁধা আর শেষই হয় না। বিনোদ বললে, 'বাঁধা আজ হবে, গান আরেক দিন হবে।' আর সকলের সংগ ঠাকুরও হেসে উঠলেন। বললেন, 'ইচ্ছে করছে তানপ্রাটা ভেঙে ফেলি। কি টং-টং শ্রুর হয়েছে—তারপর আবার তানা নানা নেরে ন্ম হবে।'
'যাতার গোডায় অমনি বিরম্ভ হয়।' ফোডন দিলে ভবনাথ।

নরেন ঝলসে উঠল : 'সে না ব্রুলেই হয়।'

সদানন্দ ঠাকুর প্রসল্ল স্নেহে বলে উঠলেন, 'ঐ! আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।'



দারিদ্রের রশ্ব দিরে উ°িক দিতে চাইল অবিদ্যা। নানা ভাবে কি পরীক্ষা করে নেবে না? তুমি কি স্ফটিক দিরে তৈরি, না, ইম্পাত দিরে। পরীক্ষার না কেলে कि करत द्वार जूमि मूर्वामनातम्ब, नातीक প্रजाशात्र कतराज (शरतार ?

একটি স্পেরী মেয়ের নজর ছিল নরেনের উপর। শ্বে স্ক্রেরী নয়, ধনিনী। ভাবলে, তার এই দ্বের্যাগের স্ব্রোগে টোপ ফেলি। গোপনে প্রস্তাব করে পাঠাল, সভূমি-ভূষণা আমাকে গ্রহণ করো। শ্বে দারিদ্রামোচন হবে না, নিঃসংগতার অবসান হবে। রুক্ষবেশ ছেড়ে ধরো এবার রাজবেশ।

স্থান ভেঙে মুনিরা তপস্যার ফল বিসর্জন দিয়েছে নারীর পারে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ও-সব মুনি-খ্যির চেয়ে দুটুরত।

প্রথমটা অবজ্ঞার মূখ ফিরিয়ে নিল নরেন। মেরেটা তব্ ফেরে না। শেষে কাঁদতে শ্রুর করল। ভাবলে নারীর বল, চোখের জল। ছলনাজাল গ্রিটের বিস্তার করলে শোকজাল। যদি এবার একটা বিগলিত হয় সেই পাষাণপিত।

কিন্তু পাষাণের চেয়েও কঠোর নরেন্দ্রনাথ। ধ্র্ব, নির্বিচল। তার শ্র্ধ্ব এক প্রার্থনা : 'ব্রতপতে, ব্রতং চরিষ্যামি, সত্যং উপৈমি অনৃতাং।' হে ব্রতপতি, যে দীক্ষা দিরেছ তাই আমাকে রক্ষা কর্ক। মিখ্যা থেকে দ্রে থেকে যেন সত্যেই শরণাগত থাকি। আর কাউকে চিনি না তুমিই শক্তি দাও। সাহস দাও।

দেই রজনীরঞ্জিনী দৃঃখশৃভথলা নারী চলে গেল দৃয়ার থেকে।

কিন্তু এবার যে এল প্রলক্ষ করতে, সে বারবধ্। সে জবলনত দক্ত্তাণিনশিখা। গ্রুক্তে এসেছিল পর্য করতে, শিষ্যকে একবার দেখবে না বাজিয়ে?

আগে বীর্যালাভ, পরে ব্রহ্মালাভ। আগে বীর্যানন্দ, পরে ব্রহ্মানন্দ।

বন্ধনুদের পাল্লায় পড়ে বাগানবাড়িতে গিয়েছে নরেন। কি অমন দারিদ্রাদন্ধথে ম্লান হয়ে আছিস। চল ফর্তি করিব চল। 'ন পন্গাং সন্থতঃ পরং।' সনুথের চেয়ে আর পন্গা নেই। দন্ ঢোঁক থেলেই দেখবি সমস্ত জগৎসংসার একটা রঙিন ফানন্স হয়ে উড়ে চলেছে।

রাজী হয়নি প্রথমে। সে কি কথা, তুই না গেলে গান গাইবে কে? ফ্রতির মুখে হরিনাম—যেন মুড়ির সঙ্গে ফ্রটকড়াই। যেমন ভোজন তেমন দক্ষিণা। চল চল মনমরা হয়ে বসে থাকিস নে মুখ গুংজে।

গান গাইবে এই শ্ব্ধ্ব জানে নরেন। কিন্তু এ কাকে পাঠিরে দিয়েছে বন্ধ্বরা? মাংস-পাণ্ডালীকায়া শৃঙগারবেশাঢ়্যা রমণী। নববিহুতেগর বন্ধনবাগ্বরা।

ব্রুবল এও এক মহামায়ার খেলা। বিচলিত হল না। বিমোহিত হল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি?'

স্ফ্রংচকিতচক্ষে তাকাল একবার মোহিনী। উত্তর দিল না।

'তোমার বাবার নাম কি? বাড়ি কোথায়? কেন পা বাড়ালে এ পথে?'

আবার কটাক্ষগর্ভ নেরপাত। আবার স্তব্ধতা।

নিজের কথা একবার ভাবো? ভবিষ্যতের কথা? কি হবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? নিত্য ভিক্ষায় তন্ত্রকাই সাধনা? কিন্তু যখন ভিক্ষে আর মিলবে না?'

অপাণ্গবীক্ষণ নেই আর মোহিনীর। চোখের দ্ভিটি এবার স্থির হয়েছে, শান্ত হয়েছে। ভরে উঠেছে তাতে হতাশার কুয়াশা, লন্জায় আছ্ন্ন হয়ে এসেছে! শ্বখন থাকবে না এই শরীর? কি সম্বল নিয়ে বাবে তুমি ওপারে?'
এবার বৃথি দিগদর্শন হল মেরেটির। দেখল চারদিকে শৃথ্ খৃ-খৃ করছে মর্ভূমি।
কোথাও এতট্যুকু পিপাসার জল নেই, নেই অন্তাপের অশ্রুলেখা।
দ্রতপায়ে চলে গেল। বললে গিয়ে বন্ধ্দের, 'অমন লোকের কাছে পাঠাতে আছে
আমাকে?'

ठाकुत नरतनरक वर्लन, भन्करम्व ।

তাই শ্বনে বিশ্বনাথ দত্ত ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'ব্যাসদেবের ব্যাটা শ্বকদেব।' কাররোতে এক দিন পথ হারিয়ে ফেলেছেন বিবেকানন্দ। সংগীদের সংগ্যে ইশ্বরীয় কথা বলতে-বলতে। সংগী সন্দ্রীক ফাদার লয়সন, শিকাগোর মিস ম্যাকলিয়ড আর স্প্রসিম্ধা গায়িকা এন্না ক্যালভি। পথ হারিয়ে চলে এসেছেন একটা নোংরা গালির মধ্যে।

দ্বদিকে সার-সার ঘর, দরজা-জানলা খোলা। সেই সব জানলা আর দরজার সামনে অর্ধনণন নারীর দল বসে আছে দেহের বেসাতি সাজিয়ে। কিছু লক্ষ্য করেননি স্বামীজী, ঈশ্বরোক্ষাদনার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আছেন। চারদিকে শ্বে ঈশ্বর-প্রতিভাস।

কিন্তু তাঁর লক্ষ্য না ফিরিয়ে ছাড়বে না মেরেগন্লো। কে একটা মন্থরা মেয়ে তাঁকে ডাকতে লাগল হেসে-হেসে। দেহে যোবনের এমন দিব্যশোভা নিয়ে কোথার তুমি চলে যাচ্ছ, উদাসীন!

সংগীরা ব্যুক্ত হয়ে উঠল। কি করে অবিলন্দের এখান থেকে নিয়ে বেতে পারবে ব্যামীজীকে তার জন্যে তাড়া দিতে লাগল। কিন্তু সহসা বিবেকানন্দ দল ছেড়ে সেই পণ্যাংগনাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কি করেছ! নিজেদের দেবীঘকে ঢেকেছ এ কোন সৌন্দর্যসংজায়! আত্মন্বর্পকে দেখ, দেখ সেই দেবীবৈভব! এ করেছ কি!' বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। র্পাজীবাদের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন কে'দেছিলেন যীশ্রখ্যুট।

মেরেগ ্লির মৃথে আর কথা নেই। একজন এগিয়ে এসে স্বামীজীর গৈরিক বাসের এক প্রান্ত স্পর্শ করল, সেই প্রান্তভাগ চুম্বন করে ভাঙা-ভাঙা স্পেনী ভাষার বলতে লাগল, হোমরি ডে ডিওস, হোমরি ডে ডিওস—দেব-মানব, দেব-মানব।'

আরেকজন চোখ ঢাকল দুহাতে। স্বামীজীর সেই চক্ষ্মচ্চটা যেন সে সইতে পারছে না। তার পার্পালশ্ত আত্মা যেন সংকৃচিত হয়ে যাচ্ছে।

চারদিকে রাজ্ম হয়ে গেল বকে গিয়েছে নরেন্দ্রনাথ, নাস্তিক হয়ে গিয়েছে। মদ আর তার অনুষণা কিছুতেই তার অর্নিচ নেই। কেউ যদি এ প্রশ্ন নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায়, কি উত্তর পেলে সে স্থা হবে ব্রুতে পেরে নরেন বলে, 'বেশ করেছি। যদি কেউ ব্রুয়ে থাকে ও-সব ক্ষণিক স্থাভোগেই সাংসারিক দ্বঃখ-কণ্ট ভূলে থাকা যায়, তবে তাকে তা ব্রুতে দিতে আপত্তি কি? যাও, সরে পড়ো, বত পারো নিন্দা করে মনের স্তুথ। নিন্দা করে আনন্দিত হও।'

কথা কানে হাঁটে। দেয়ালে শোনে। বাতাসে লেখা হয়ে যায়।

দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কানে উঠল। তাও আবার কানে এল নরেনের। তবে আর কি, ঠাকুরও এবার বিশ্বাস কর্ন তাঁর নরেন মন্দিরের ন্বার ছেড়ে চলে এসেছে নরকের দরজায়! তাঁর সেই বৃহদ্রতধর রহমতেজা নরেন!

ভবনাথ তো একেবারে কে'দে পড়ল ঠাকুরের পারে।

'নরেনের এমন হবে এ কথা স্বপেনও কোনোদিন ভাবিনি।'

ঠাকুর পা ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, 'দ্রে শালারা, চুপ কর। আমার মা'র কথার চেয়ে তোদের কথা বড় হবে? আমার মা বলে দিয়েছেন, সে কখনো ও রকম' হতে পারে না, তার জীবনে যোষিংসঙ্গ হবে না কোনোদিন। তার জন্যে ভাবতে হবে না তোদের। ফের যদি ও কথা বলিস তোদের মুখ-দর্শন করব না।'

কথা শন্নে আনন্দে বন্ধ ভরে গেল নরেনের। সত্যদশী অন্তর্যামী ঠিক দেখতে পেয়েছেন তার অন্তরের মানচিত্র। তিনিই তাকে রক্ষা করবেন আমরণ।

কেউ যদি কখনো বলে, সে কি মশাই, এ তো নরেনও বলে, তখন ঝলসে ওঠেন ঠাকুর : 'এ তো লরেন বলে! লরেন বলতে পারে, তা বলে তুই বলতে যাসনি। তুই আর লরেন এক না।'

'আপনি নরেনকে এত ভালোবাসেন কেন? নিজের ছোট হ'কোয় করে নরেনকে তামাক খেতে দিলেন, হ'কোটা যে এ'টো হয়ে গেল!' আরেকজন কে নালিশ করলে ঠাকুরের কাছে: 'ও যে হোটেলে খায়। ওর এ'টো কি খেতে আছে?'

'ওরে শালা, তাের কি রে? নরেন হােটেলে খাক বা নাই খাক, তাতে তাের কি? তুই শালা যদি হবিষ্যিও খাস আর নরেন যদি হােটেলে খায়, তা হলেও তুই নরেন হতে পারবি নে।'

কেবল নরেন আর নরেন! নরেন যে আপনাকে গাল দেয় তার হিসেব রাখেন? 'নরেন আমাকে গাল দেয়, কিন্তু আমার ভিতরে যে শক্তি আছে তাকে সে মানে, তাকে সে গাল দেয় না।'

সে আশ্চর্য শক্তিই বরাবর রক্ষা করে এসেছে নরেনকে। সে শক্তিই তো গ্রৈলোক্যা-কর্ষিণী বংশীধননি। নিরন্তর বেজে চলেছে বাতাসপ্রবাহে। শোণিতপ্রবাহে।

আমেরিকাতে একবার একটি মেয়েকে দেখে খুব স্কুদরী বলে মনে হয়েছিল ক্রামীজীর। কোনো মন্দ ভাব থেকে নর, অমনি। ইচ্ছে হয়েছিল আরেকবার দেখি। দেখা হল আরেকবার। কোথায় স্কুদরী। দেখলেন একটা বাদরের মুখ!

স্বশ্নে কখনো স্থালোক দেখেননি স্বামীজী। একবার কিন্তু দেখে ফেললেন। একটি স্থালোক মাধার ঘোমটা দিরে বসে আছে। ইচ্ছে হল ঘোমটা খুলে মুখখানি দেখি। যাই ঘোমটা খোলা, অমনি দেখেন ঠাকুর!

'অন্যেরা কলসী বাটি, নরেন্দ্র জালা। অন্যেরা ডোবা প্রুক্ষরিণী, নরেন্দ্র বড় দীঘি, বেমন হালদারপ্রকুর। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙা চক্ষ্ম বড় রহুই, আর এরা সব পোনা, ম্পোলা, কাঠিবটো।' বলছেন ঠাকুর, 'নরেন্দ্র প্রবৃর, গাড়িতে তাই ডানদিকে বসে। আর ভবনাথের মেদি ভাব, ওকে তাই অন্য দিকে বসতে দিই।'

ওর বিষয়ে নালিশ করতে আসিসনে। ওকে আমার তামাক সাজতে পর্যন্ত দিই না,

प्रैमरे ना त्यांक्रित क्रम बरेकि। ও সব कात्क्रत क्रांना जना लाक आहर । छात्रा আছিস।

আম নরেশ্বকে বলোছল্ম—

'কে নরেন্দ্র?' জিগগেস করলে প্রতাপ মজ্বমদার।

'ও আছে একটি ছোকরা।' বলতে লাগলেন ঠাকুর : 'আমি নরেন্দ্রকে বলেছিল্মে, দ্যাখ, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছে হয় না কি, এই রসের সাগরে ডুব দিই! আছো, মনে কর এক খালি রস আছে, আর ডুই মাছি হয়েছিস। তা হলে ডুই কোনখানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বললে, আমি খালির কিনারায় বসে মাখ বাড়িয়ে খাব। কেন, কিনারায় বসবি কেন? সে বললে, বেশি দারে গেলে ডুবে যাব আর প্রাণ হায়াব। তখন আমি বললাম, বাবা, সচিদানন্দ সাগরে সে ভয় নেই। এ বে আমাতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মাড়া হয় না, মান্য অমর হয়। ঈশ্বরেডে পাগল হলে মান্য বেহেড হয় না।'

দর্টোর একটা করো। হয় পাগলামি ছেড়ে দাও, নয় তো ঈশ্বরের নামে পাগল হও।
নববৃন্দাবন পেল হচ্ছে কেশব সেনের বাড়িতে। নরেন শিব সেজেছে। ঠাকুর দেখতে
গিয়েছেন। অভিনয়ের মধ্যেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'নরেনকে নেমে আসতে বলো।
হ্যাঁ, ঐ বেশেই নেমে আসর্ক আমার সামনে। চোখের সমর্থে দাঁড়াক একবার শ্বির
হয়ে, শিব হয়ে।'

নরেন ইতদ্তত করছে। কেশব বললে, 'উনি যখন বলছেন তখন এস না নেমে।' কে নামে, কে ওঠে!

নরেন অবতার মানে না, তাতে কি এসে ষায়! এতে যেন আরো উথলে উঠেছে ঠাকুরের ভালোবাসা। নরেনের গায়ে হাত দিয়ে বলছেন, 'মান কর্নলি তো কর্নলি, আমরাও তোর মানে আছি রাই।'

ওরে, কতক্ষণ বিচার? নিমন্ত্রণ বাড়ির শব্দ কতক্ষণ শোনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লাচি-তরকারি পড়ে, বারো আনা শব্দ কমে যায়। অন্যান্য খাবার পড়লে আরো কমতে থাকে। দই পড়লে তখন কেবল সাপসাপ। খাওরা হয়ে গেলে নিদ্রা। তেমনি ঈশ্বরকে যত লাভ হবে ততই বিচার কমবে। তাঁকে লাভ হলে, ক্রির্বৃত্তি হলে আর শব্দ বা বিচার থাকে না। তখন শ্ব্দ নিদ্রা—সমাধি।

নরেনের গায়ে হাত ব্লিয়ে দিচ্ছেন, মুখে হাত দিয়ে আদর করছেন আর বলছেন, 'হরি ওঁ! হরি ওঁ।

ক্রমশ বহিজগতের হ'শ চলে বাচ্ছে। একেই বৃঝি বলে অর্ধবাহ্যদশা, **যা** শ্রীগোরাটেগর হত। আশ্চর্ম, এখনো নরেনের পারের উপর হাত, যেন ছল করে নারায়ণের পা টিপছেন। অত গা টেপা পা টেপা কেন? কেন কে বলবে! এ কি নারায়ণের পদসেবা, না, শক্তিসঞ্চার!

তারপর হাত জোড় করে বলছেন, 'একটা গান গা। নইলে উঠতে পারব কেমন করে? গোরাপ্রেমে গর্গর মাতোরারা।' বলেই নিজে গান ধরছেন: 'দেখিস রাই, বম্নার বে পড়ে যাবি! সখি, সে বন কতদ্রে। যে বনে আমার শ্যামস্কর। ঐ যে কৃষ্ণান্য পাওয়া যায়। আমি ষে চলতে নারি—' উঠতে চেয়েই আবার বসে পড়ছেন। বলছেন,
'ঐ একটা আলো আসছে দেখতে পাছিছ। কিন্তু কোন দিক দিয়ে যে আসছে
আমাকে কে বলে দেবে! ধর একটা গান ধর—'
নরেন গান ধবল ·

'সব দ্বঃখ দ্বে করিলে দরশন দিয়ে সশ্ত লোক ভোলে শোক, তোমারে পাইয়ে— কোথায় আমি অতি দীনহীন!'

ঠাকুরের নেত্র নিমালিত। দেহ স্পদ্দহীন। সমাধিস্থ।
সমাধিভণের পর বলছেন বিহনল কণ্ঠে, 'আমাকে কে লয়ে যাবে?' সংগীহারা:
বালক যেমন অংধকার দেখে তেমনি।
কি বায় অমৃতধামযাত্রী, আজি এ গহন তিমির রাত্রি, কাঁপে নভ জয় গানে।'



কেশবের খ্ব অস্খ। দেখতে এসেছেন ঠাকুর।
আগেরবার যখন অস্খ হয় তখন কালীর কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলেন। বলেছিলেন,
মা, কেশবের যদি কিছ্র হয়, তাহলে কলকাতায় গেলে কার সঞ্গে কথা কইব?
এবার অস্থ কিছ্র বাড়াবাড়ি। এমনিতে কতবার গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। শেষ দিকে,
একেবারে শ্ব্র-গায়ে। ফল হাতে করে। এখন একেবারে বিছানা নিয়েছে।
'দেখ কেশব কত পশ্ডিত। ইংরিজিতে লেকচার দেয়, কত লোক তাকে মানে, স্বয়ং
কুইন ভিক্টোরিয়া তার সঞ্গে বসে কথা কয়েছে।' বলছেন ঠাকুর ভন্তদের। 'কিন্তু
এখানে যখন আসে, শ্ব্র-গায়ে। সাধ্দশন কয়তে হলে হাতে কিছ্র আনতে হয়,
তাই ফল হাতে করে আসে। একেবারে অভিমানশ্ন্য।'
একদিন এসে কথায়-কথায় রাত দশটা বেজে গিয়েছে। প্রতাপ মজ্মদার বললে,
আজ সব থেকে বাব এখানে। বাড়ি ফিরে আর কাজ নেই।
'না, না, আমার কাজ আছে। আমাকে যেতে হবে।' কেশব বান্ত হয়ে উঠল।
'এই যে সেই মেছ্ননীর মত কয়লে।' ঠাকুর হেসে উঠলেন : 'আঁস-চুপড়ির গন্ধ না

হলে বৃষি আর ঘুম হয় না? এক মেছুনী মালিনীর বাড়িতে অতিথি হয়েছ।
মাছ বিদ্ধি করে আসছে, তাই হাতে চুপড়ি। মালিনী তাকে ফ্রেলের ঘরে শর্তে
দিয়েছে। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেল, কিছুতেই তার ঘুম আসছে না। কি গো,
ছটফট করছ কেন? জিগগেস করলে মালিনী। কে জানে বাব্য, বৃষি এই ফ্রেলের
গল্পে ঘুম আসছে না। মেছুনী মিনতি করল, আমার আঁস-চুপড়িটা আনিয়ে দিতে
পারো? তাই আনিয়ে দিল মালিনী। তখন আঁস-চুপড়িতে জল ছিটে দিয়ে নাকের
কাছে রেথে মেছুনী ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুতে লাগল।

গল্প শ্বনে কেশব আর তার দলের লোকের হাসি আর থামে না।

'রোগটি হচ্ছে বিকার। যে ঘরে বিকারী রুগী সেই ঘরেই আবার আচার-তে'তুল। সেই ঘরেই আবার জলের জালা। তা রোগ সারবে কেমন করে? আচার-তে'তুল— এই দেখ,' ঠাকুর তাকালেন সবাইয়ের দিকে, 'বলতে-বলতে আমার মুখে জল এসেছে। সামনে থাকলে কি হয় কে বলবে! মেয়েমান্য প্রেষের পক্ষে এই আচার-তে'তুল। ভোগবাসনা জলের জালা। আর সব কিনা এই রুগীর ঘরে।'

দিন কতক ঠাঁই-নাড়া হয়ে থাকো। কদিন এমন জায়গা ঘ্রের এস যেখানে আচার-তে তুল নেই, জলের জালা নেই। চলে যাও নির্জনে। নীলের নিলয়ে। হয় নীল সম্দে, নীল অরণ্যে, নয় নীল আকাশের নিঃসীমায়। নীল হচ্ছে অনশ্তের রঙ, অবিনশ্বরতার রঙ। তোমার নির্জনতার রঙও হচ্ছে নীল। নির্জনে থাকতে-থাকতেই নীরোগ হবে। নীরোগ হয়ে ঘরে ফিরে এলে আর ভয় নেই।

'অশ্বত্থ গাছ যথন চারা থাকে তখনই চারদিকে বেড়া লাগে। পাছে ছাগল-গর্তে নঘ্ট করে। কিল্তু গ্রাড় মোটা হলে বেড়ার আর দরকার থাকে না। তখন হাতি বে'ধে দিলেও কিছ্মই হয় না গাছের। যদি নির্জানে সাধন করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভত্তিলাভ করে বল বাড়িয়ে বাড়ি গিয়ে সংসারী করো, কামিনী-কাণ্ডন তোমার কিছ্ম করতে পারবে না।'

দলের মধ্যে ছিলেন একজন সদরওয়ালা। বললেন, 'সংসারত্যাগের যে প্রয়োজন নেই, বাডিতে থেকেও যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় এ জেনে মনে বড় শান্তি হল।'

খা আছে হোথায় তা আছে হেখায়।' রামকৃষ্ণ বললেন দীশ্তম্বরে : 'ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যে কালে যুন্ধ করতেই হবে, কেল্পা থেকেই বুন্ধ ভালো। ইন্দিন্তের সংখ্য, ক্ষুধা-তৃষ্ণার সংখ্য যুন্ধ তো করতে হবে। এ যুন্ধ সংসারে থেকেই স্কৃবিধে। শ্রীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে—রোগ হলে সেবা পর্যাক্ত।'

দেখছ না আমাকে! সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ হয়ে সংসারীর শিরোমণি।

'আমার তো মাগ আছে। ঘরে-ঘরে ঘটি-বাটি আছে। হরে-প্যালাদের খাইয়ে দিই।' আবার হাবির মা এলেও ভাবি।'

পি পড়ের মত সংসারে থাকো। বালিতে-চিনিতে, নিত্যে-অনিত্যে, মিশেল হয়ে আছে। বালি ছেড়ে চিনিট্রকু নাও। থাকো পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে কিন্তু গা ঝকঝক করছে। থাকো পানকোটির মত। পাখা ঝাপটেই গায়ের জল ঝেড়ে ফেল। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙো।

'একজন তার স্থাকৈ বলেছিল, আমি সংসার ত্যাগ করে চলল্ম । স্থাটি একট্ জ্ঞানী ছিল। সে বললে, কেন মিছে ঘ্রের-ঘ্রের বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্যে দশ ঘরে বেতে না হয়, তব যাও। আর তাই যদি হয় এই এক ঘরই ভালো।'

তার মানে জ্ঞানলাভ করে সংসারে থাকো।

'জ্ঞান হয়েছে তা কেমন করে জানব?' জিগগেস করলেন সদরালা।

'জ্ঞান হলে ঈশ্বরকে আর দ্রের দেখায় না। তিনি আর তখন তিনি নন। তিনি তখন ইনি। হৃদয়মধ্যে বসে আছেন।'

অন্তরের মধ্যেই সেই দ্থিরধাম। কেউ চলেছে ন্বারকানাথ, কেউ মধ্বরায়, কেউ বা কাশীতে। কিন্তু প্রভু রয়েছেন অন্তরের নিরালায়। পিপাসিত হয়ে কোথায় যাছ গণ্গা-বম্না-সরস্বতীতে, মানস-সরোবরেই সণ্ডিত আছে জলপ্রের। সেই মন-সরসীতে এবার স্নান করো।

অনেক রুশ্ধ ঘরে কান পেতেছ। এবার নিজের অন্তরে এসে কান পাতো। এবার শুনতে পাবে সে দুয়ার খোলার শব্দ।

সদরালার তব্ব সংশয় যায় না। বললেন, 'মশায়, আমি পাপী, কেমন করে বলি যে তিনি আমার ভিতরে আছেন?'

একট্ যেন বিরক্ত হলেন ঠাকুর। বললেন, 'ঐ তোমাদের পাপ আর পাপ। এ সব বৃঝি খৃষ্টানি মত? সে দিন একট্ বাইবেল পড়া শ্বনলাম। তাতে কেবল ঐ এক কথা। পাপ আর পাপ! আমি তাঁর নাম করেছি, রাম কি হরি বলেছি, আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। দৃশ্ত বিশ্বাস। তথ্ত বিশ্বাস।'

'মশায়, কেমন করে অমন বিশ্বাস হবে?'

'তাঁতে অনুরাগ করো। তাঁকে ভালোবাসো। ডাকো। তাঁর জন্যে কাঁদো—' 'কেমন করে ডাকবো?'

ভাক দেখি মন ডাকের মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে। কেমন করে ডাকবো! তাও আমায় শিখিয়ে দিতে হবে?

'আমি মা বলে এইভাবে ডাকতাম—মা আনন্দময়ী, দেখা দিতে যে হবে! আবার কখনো বলতাম, ওহে দীননাথ জগলাথ, আমি তো জগংছাড়া নই নাথ। আমি জ্ঞান-হীন, সাধনহীন, ভদ্তিহীন—আমি কিছ্বই যে জানি না—দয়া করে দেখা দিতে যে হবে—'

ঠাকুরের কর্ণ স্বরে সকলের হৃদয় গলে গেল। মহিমাচরণ তো কে'দে আকুল। ওরে বিশ্বাস কর, তাঁর নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস কর।

বিশ্বাস? অন্ধ বিশ্বাস?

ওরে, অন্ধ হওয়াই স্ববিধে। যার চোখ আছে সে তো নিজের অহৎকারে ঘ্ররে বেড়ায়। যার চোখ নেই তার হাত একজনকে এসে ধরতে হয়। ওরে তুই হাত-ধরা লোক কোথায় পাবি ? প্রভূই এসে তার হাত ধরবেন।

কিন্তু কেন্দ্রের এমন অসম্থ হল কেন? শ্ব্যু খাটতে-খাটতে দেহপাত হল। শ্ব্যু লেখা আর লেখা। বক্তৃতা আর বক্তৃতা। যোগীন বখন প্রথম ঠাকুরের ঘরে এসে প্রণাম করে দীড়ার, তার হাতে একখানা খবরের কাগজ।

'কোখেকে আসছ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

এই দক্ষিণেবর থেকেই। আমি নরীন চৌধ্রীর ছেলে।

চিনতে পারলেন। দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরীদের নাম কে শোনেনি? এ'দের প্রতাশে বাঘে-গর্ভে একসংগ্র জল খেত সেকালে। ষেমন অন্যের জাত নিতে পারতেন তেমাদ জাত দিতেও পারতেন অকাতরে। কিন্তু ঠাকুর আশ্চর্য হলেন, দক্ষিণেশ্বরের লোক তাঁকে চিনল কি করে? প্রদীপের নিচেই তো অন্ধকার। মন্দিরের যত কাছে, ঈশ্বরের তত দ্বে। সামনের মাঠকে হলদে লাগে, দ্বের মাঠই সব্জ।

দক্ষিণেশ্বরের লোক বেশি পাত্তা দেয় না ঠাকুরকে। গেশ্যো যুগীরই ভিশ মেলে না। তাই তিনি একট্ব অবাক হয়ে প্রশন করলেন, 'এখানকার কথা কি করে জানলে?'

'কেশব সেনের। কেশব সেন আপনার সম্বন্ধে লিখেছেন কাগজে।'

কি লিখেছে, পড়িয়ে শোনাও তো? এমন কথা জিগগেসও করলেন না ঠাকুর। ডাকিয়ে আনালেন কেশববাব্বে । বাহবা দিলেন না। বরং ধমকিয়ে বললেন, 'আমি কি মান-ভিখারী? আমি কি ইদানীং-সাধ্ব?'

কেশব হাত জোড় করে বসে রইল।

'যা করেছ করেছ, আর লিখো না।'

কিন্তু কেশবের কথা কে লেখে! একটা লোক জগৎ মাতিয়ে দিল—চেয়ে দেখ কত বড় শক্তি! কিন্তু আজ ব্যাধির কবলে পড়ে কী নিঃসহায়!

শীতকাল। ঠাকুর দেখতে এসেছেন কেশবকে। গায়ে সব্ক রঙের বনাতের গরম জামা। জামার উপর আবার একখানি বনাত। সন্ধ্যা হয়-হয়। কেশবের বাড়ির লোকেরা ঠাকুরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন উপরে। বৈঠকখানার দক্ষিণে বারান্দা। সেখানে তন্তপোশ পাতা। তার উপরে বসাল ঠাকুরকে। বসে আছেন তো বসেই আছেন। কেউ নিয়ে যাছে না ভিতরে। তাঁর কেশবের পাশটিতে। বসে-বসে তার কন্ট-ভরা কাশির আওয়াজ শ্রনছেন।

কত কীর্তান করেছে কেশব। ঠাকুরকে মাঝখানে রেখে কত নেচেছে। কেশবকে বেশিদিন না দেখতে পেলেই অধীর হয়েছেন। সেবার ষেন বড় বেশি ছটফট করছেন। রাজেন মিত্তির পাশে বসা, তাকে বলছেন বার-বার, দ্যাখো দিকিল কেশব আসছে কিনা। রাজেন মিত্তির একট্ব এগিরে গিরে দেখে আসে। কই, কোথার কেশব! আবার কোথাও একট্ব শব্দ হল। দ্যাখো আবার দ্যাখো। আবার ফিরে এল রাজেন। কেশবের কেশাগ্রেরও দেখা নেই। ঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন, 'পাতের উপর পড়ে পান্ত। রাই বলে, ওই এল ব্বি প্রাণনাথ।' তার পরে স্বরে অন্যোগ মেশালেন : 'হার্টা, দ্যাখো, কেশবের চিরকালই কি এই রীত? আসে আসে আসে না!' কিন্তু সেদিন না এসে আর পারল না কেশব। কিন্তু সংগ্যা সেই দলকে।

<sup>&#</sup>x27;খবরের কাগজ থেকে।'

<sup>&#</sup>x27;কোথাকার কাগজ?'

'রাজ্যের কলকাতার লোক জ্বটিরে এনেছেন! আমি কিনা বস্তৃতা করব! তা আমি পারবো-টারবো-নি। করতে হয় তুমি করো। আমি তোমার খাবো দাবো থাকবো—' তবে তুমি বদি একা-একা আস, বেশ হয়। দ্বজনে মিলে মনের স্থে কথা কই সংশোপনে। ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের স্বভাব। তুমি একবার গাঁজার কলকেটা নিয়ে টানলে, আমিও একবার টানলাম।

কেশব, তুমি আমায় চাও, কিন্তু তোমার চেলারা আমায় চায় না। তোমার চেলাদের সোদন বলছিলমে, এখন আমরা খচমচ করি, তারপর গোবিন্দ আসবেন। তারপর তুমি যখন এলে, বললমে, ঐ গো তোমাদের গোবিন্দ আসছেন। আমি এতক্ষণ খচমচ করছিলমে, জমবে কেন?'

ঐ দল-দল করেই গেল! পাকা আমি কি দল করতে পারে? আমি দলপতি, আমি দল করেছি, আমি লোকশিক্ষা দিছি, এ আমি কাঁচা আমি।

'কিম্তু, তোমরা এত দেরি করছ কেন? কতক্ষণ বাইরে বসে থাকব? আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।'

'তিনি এখন এই একট্র বিশ্রাম করছেন। একট্র পরেই আসছেন এখানে।'

'হাাঁ গা, তার এখানে আসবার কি দরকার? আমিই যাই না কেন ভিতরে!'

ভাক্তার বলে গেছে বিশ্রামে রাখতে। তাই কেশবের শিষ্যরা খুব হইশিয়ার। এই একট্ চুপচাপ আছে কেশব। এখুনি যদি আবার তাকে ব্যস্ত করা হয়—

किन्छु ठाकुरतत रेथर्य मानरा ना। याद्र-याद्रे कतरान।

'আজ্ঞে এই একট্ব পরেই আসছেন তিনি।'

'বাও, তোমরাই অমন করছ। না, আমিই ভিতরে যাই—'

প্রসম্ম ভূলোতে এল ঠাকুরকে। কেশবের কথা ছাড়া আর কথা কোথায় মনভূলানো! প্রসম্ম বললে, 'তাঁর অবস্থা আরেকরকম হয়ে গেছে। আপনারই মত মা'র সঙ্গে কথা কন। মা কি বলেন, শূনে কাঁদেন-হাসেন।'

এত দ্রে! সেবার কেশবকে বললেন, বলো ভাগবত-ভন্ত-ভগবান। কেশব তো বললেই, তার শিষ্যরাও বললে। আবার বললেন, বলো, গ্রে-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব। তখন কেশব বললে, শিশায়, এখন এত দূরে নয়। তা হলে লোকে গোঁড়া বলবে।

কালী শৃথে, মানা নর, কালীর সপ্যে কথা বলা! শৃনেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। বৈঠকখানার আলো জন্মলা হয়েছে। সমাধিভগের পর ঠাকুরকে সবাই নিয়ে এল সে ঘরে। আসবাবে ঠাসা, চেরার, কোঁচ, আলনা, গ্যাসের আলো। ঠাকুর বসলেন একটা কোঁচে। তখনো যেন ভাবাবেশ কাটেনি সম্পূর্ণ। ঘরের জিনিসপত্র লক্ষ্য করে বললেন, 'আগে এ সব দরকার ছিল। এখন আর কী দরকার!' বলতে-বলতেই আবার আবেশ উপস্থিত। বলছেন, 'এই যে মা এসেছ! এসো। আবার বারানসী শাড়ি পরে কী দেখাও! হাগামা কোরো না। বোসো গো বোসো।'

এই কেশবের বাড়িতেই আগে একবার বলেছিলেন ঠাকুর, 'মা গো, এখানে তুই আসিসনি। এরা তোর রূপ-ট্রপ মানে না। কেবল নিরাকার নিরাকার করে।' আজ একেবারে সটান এসে পড়েছেন। তার আবার সেজে-গুরুত্ব এসেছেন। হরীশ ঠিকই বলে। ঠাকুরকে দেখিয়ে বলে, 'এখান খেকে সব চেক পাশ করিরে নিজে হবে। তবে ব্যান্ফে টাকা দেবে। নইলে টাকা নর, ফাঁকা।'

ঠাকুর বলছেন আপন মনে, 'দেহ হয়েছে আবার যাবে। দেহ আর আত্মা। কিন্তু আত্মা যাবে না। যেমন শ্প্রির। কাঁচা বেলায় ফলে আর ছালে লেগে থাকে, আলাদা করা যার না। কিন্তু পাকলে শ্প্রির আলাদা হয়ে যায় ছাল ছেকে। কিন্তু পাকবে কখন? যখন তাঁর দর্শন মিলবে। তখন দেহ আলাদা আত্মা আলাদা হয়ে যাবে।'

কেশর আসছেন। পাব দিকের দরজা দিরে আসছেন। আসছেন দে**রাল ধরে-ধরে।** কী হরে গিয়েছে চেহারা! কড্নালের উপর শাধ্য একটা চামড়ার প্রলেপ! চোখ মেলে তাকানো বার না। বাক ফেটে বার!



এই সেই বীর-বিদ্রোহী ভক্তপ্রবর কেশবচন্দ্র।

কেশবের সমস্ত ধর্ম সাধনার মুলে হচ্ছে তার মা, সারদাস্ক্রনী। কেশব প্রাচীন ধর্ম-কর্ম মানছে না এই তাঁর বিষম চিন্তা। অভিভাবকরা ঠিক করেছেন কুলগ্রের মন্ত্র দিতে হবে তাকে। দিন ঠিক হয়েছে। গ্রের্দেব উপন্থিত। সব উপকরণ সাজিয়ে মা বসে আছেন। অভ্যাগত-নিমন্ত্রিতের ভিড় বাড়ছে। কিন্তু যাকে উপলক্ষ্য করে এই আয়োজন তার দেখা নেই। কেশব চলে এসেছে দেবেন ঠাকুরের আশ্রারে। বলে পাঠিয়েছে পৌত্রলিক গ্রের্মন্ত্র আমি নেব না।

বাড়ির আর সবাই ঘোরতর বিরক্ত, পারে তো ছি'ড়ে খার কেশবকে, কি**ন্তু সারদা-**স্বন্দরী নিজের দ্বঃখকে ছেলের সত্যের চেয়ে বড় করে দেখতে পেলেন না। ছেলে যদি সত্যশ্রুত হয় সে দ্বঃখ যে দ্বিগন্ন হয়ে বাজবে।

ব্রাহমুসমাজের কখানা বই মা'র হাতে দিয়ে গেল কেশব। বললে, পড়ে দেখ।

স্কার-স্কার কথা। কেশব রহমুজ্ঞানী হবে, গ্রের থেকে মন্দ্র নেবে না—িক এর তাৎপর্য ভালো ব্রুতে পারেননি সারদা। কোথায় সে রাহমুসমাজ কে জানে। কিন্তু এ বইয়ে বা লেখা আছে তা যদি ওদের ধর্ম হয় তো মন্দ কি। গ্রের্টাকুরকে দেখালেন বই। বললেন, 'কেশব কি ধর্ম পেরেছে দেখন।'

গ্রেঠাকুর পড়লেন যত্ন করে। বললেন, 'এ তো খ্রে ভালো ধর্ম'। তুমি ভেবো না, তোমার কেশব যে পথ ধরেছে তাতেই তার মণ্যল হবে।' স্কুন্দর অক্ষরে মাকে কটি প্রার্থনা লিখে দিল কেশব। রোজ তাই পড়েন সারদা-স্কুন্দরী। নির্মাল একটা তৃশ্তির স্পর্শে অন্তর-বাহির জ্বড়িরে বায়। হরিমোহন সেন, কেশবের জ্যাঠামশাই, একদিন দেখে ফেললেন। কী পড়ছ দেখি?

नाएंक-नाएक किए, नम्र । जेम्बदाय कथा । जेम्बदाक शार्थना ।

'কে লিখে দিয়েছে? কার হাতের লেখা?' গর্জে উঠলেন হরিমোহন।

চোখ নত করলেন সারদাস্বন্দরী। কথা কইলেন না।

'ব্রঝতে পেরেছি কার। কেশবের।' বলেই হরিমোহন কাগজ কখানা ছি'ড়ে ফোললেন ট্রকরো-ট্রকরো করে।

ছেলেকে গিয়ে আবার ধরলেন সারদাস,ন্দরী। বললেন, 'আমাকে আরেকবার লিখে দে।' কেশব বললে, 'লিখে লাভ নেই, আবার ছি'ড়ে ফেলবে।'

বিশ বছরের ছেলে, বিজ্ঞ অভিভাবকদের কথা রাখে না, এ অসহা। কিন্তু যে হরিমন্ত্র দিয়ে জগন্জনকে নববিধানে দীক্ষিত করতে এসেছে, তার কাছে কিসের প্রুর্মন্ত্র! যে নিজে জগদগুরু তার কাছে আবার কিসের গুরুজন!

হিন্দ্র পরিবারে থেকে গ্রেমনের দীক্ষা না নেওয়া গ্রের্তর পরীক্ষা। কি হল জানবার জন্যে ছেলে সত্যেনকে পাঠিয়ে দিলেন দেবেন ঠাকুর। সত্যেন গিয়ে খবর দিল, জিতেছে কেশব। দেবেন ঠাকুর লাফিয়ে উঠলেন।

বঞ্চা করে ফিরতে লাগল কেশব। একেকটা বঞ্চা তিন-চার ঘণ্টা ধরে। যতক্ষণ স্বর-ভণ্ণ না হয় ততক্ষণ উচ্চগ্রামে বলে যাও হরিনাম। অগ্রসর হও, ডাইনে-বাঁরে কোনো দিকে না তাকিয়ে দ্যুপায়ে এগিয়ে যাও। যিনি আমাদের আলোক আর শক্তি, পিতা আর বন্ধ্য, তাঁর দিকে স্থির চোখে ভিখারীর দ্ভিতৈ চেয়ে থাকো। তিনি তোমার অন্তরে দেবেন জ্ঞান হৃদয়ে প্রেম আত্মায় পবিত্রতা আর দ্বৃহাত ভরে দেবেন শোর্ষে আর সাহসে। এগিয়ে যাও।

'হাাঁ গা, ছেলেকে একট্র দাবতে পারো না ?' বললে কে এক হিতৈষিণী। 'রাত্রে ঘ্রুমোর না, মারা যাবে যে।'

ছেলে আমার অসাধ্যসাধন করবে। গর্ব না করে প্রার্থনা করেন সারদাস্কুন্দরী। ছেলে-বেলা থেকেই সে অস্থির হয়ে ছুটেছের্টি করছে। ছেলেবেলা থেকেই গরদের চেলি পরে নাকে তিলক গায়ে ছাপ একে গলায় মালা দিয়ে ভক্ত সাজতে সে ভালোবাসে। সে যে একটা কান্ড-কারখানা করবে এ আর বিচিত্র কি।

দেবেন ঠাকুরের সংখ্য সিংহল গেলেন কেশব সেন। আর কিছ্রুর জন্যে নয়, জাহাজে চড়া স্লেছাচার—এ কুসংস্কার অমান্য করবার জন্যে। কল্টোলা সেনপরিবারে এ এক নিদার্শ ঘটনা। কিন্তু কেশব ছাড়া আর কার হবে এ দঃসাহস!

্রার্ড ক্রেন্ট্র তার পেলেন পরিণাম ভেবে। আর কেশবের বালিকা-বধ**্ কাহার রোল** তুললে। সমুদ্রের চেউরে সে কাহা আর শোনা গেল না।

দিশ্বিজয় করে ফিরল কেশব। খৃন্টানির সংস্পর্শে বত কুরীতি-দ্বনীতি এসেছিল সমাজে তার বিরুদ্ধে লড়তে লাগল। লড়তে লাগল যত অন্ধ সংস্কার ও বত বন্ধ দরজার বিরুদ্ধে। মেয়েদের অবরোধ ঘ্রচে গেল, নতুন রাহ্মিকার সাজে পরদার বাইরে ২২ আসতে লাগল একে-একে। রাহত্রণ যুবকেরা ছি'ড়ে ফেলল পৈতে। লেবেন ঠাকুরও উপবীত ত্যাগ করলেন।

এ দিকে রণে ভষ্প দিতে লাগল পাদরিরা। বে খ্রুইমর্ম তারা প্রচার করছে, সেটা বে মেকি তাই বাইবেল দেখিয়ে প্রমাণ করল কেশব। পাদরির উপর পাদরিগিরি চালালো। কেশবের সভায় লোক ধরে না, আর পাদরির সভায় ঠনঠন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য পদে বরণ করা হবে কেশবকে। সেই উপলক্ষ্যে দেবেন ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিরাট উৎসব। প্রপ**্রুপ-প্**তাকা আর দীপমালার শোভা। সে শোভার সভাপতি কেশব!

কেশব ঠিক করল স্থাকৈ নিয়ে যাবে সে সভায়। মা'র কাছে অন্মতি চাইল আণের রাতে। বীর-বিম্লবীর মা সারদাস্ক্ররী, অন্মতি দিলেন। স্থা তো শ্যাস্থ্যিনী নয়, স্থা সহর্ধার্মনী। স্বামীর সংখ্য-সংখ্যে যাবে ঠিক সীতার মত।

কিন্তু বাড়ির আর সবাই ক্ষিণ্ত হয়ে উঠল। মেয়ের দল ধমকালো সারদাস্নন্দরীকে। 'বউকে সেতথানার মধ্যে বন্ধ করে রাখো। নইলে জাত-কুল সব যাবে।'

সে কথা কানে নিলেন না মা। কিন্তু গৃহস্বামী হরিমোহনের আদেশ আরো দর্দানত। ফটকের দরজায় তালা লাগিয়ে দাও। সর্বক্ষণ মোতায়েন রাখো দারোয়ান।

স্থারি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল কেশব। বললে, 'হয় আমার সভেগ চলো, নয় পরিবারের গ্রের্জনদের সভেগ থাকা। এই শ্ভম্হৃত—িশ্বধা করবার দেরি করবার সময় নেই।' পঞ্দশী কিশোরী বধু স্বামীর সহগামিনী হল।

পরিচিত প্রাচীন চাকর, সেও পর্যক্ত শাসন করে উঠল: 'আরে, তুমি ভদ্রলাকের মেয়ে তুমি কোথা যাও?'

বন্ধ ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল দ্বজনে। স্ত্রীকে পাশে পেরে কেশবের শক্তি শ্বিগন্ধ দ্বর্জার হরে উঠল। রুড় ধমক দিল দারোয়ানকে: 'খোলো দরজা।' সম্মুটের মত দরজা খ্বলে দিল দারোয়ান। বাড়ির কাছেই পালকির আন্ডা। একটা পালকি ভাড়া করে স্ব্রীকে বসিয়ে দিলে। নিজে চলল পায়ে হে'টে।

শাধ্য বন্ধনমোচনেই নয় যোগসাধনের সহধর্মিনী। নৈনিভালের নির্জন পর্বতে সম্প্রীক শিলাসনে বসে ধ্যান করছে কেশব। কেশবের পরনে ব্যাঘ্রচর্ম, আর স্থীর পরনে গৈরিক। মহাদেবের পাশে অপর্ণা।

উৎসবগ্হে বিচিত্র আমিষ-ভোজ্যের আয়োজন হয়েছে। অশাস্থাীয় মাংস। কেশব ইংরিজি শিখে রহমুজ্ঞানী হয়েছে, আহারব্যাপারে নিশ্চয়ই তার কুসংস্কার নেই। কিশ্তু যে আমিষবস্তুই কাছে আনে কেশব বলে, খাই না। ক্ষ্মুখ হলেন দেবেন ঠাকুর। কিশ্তু উপায় কি! বাড়ির ভিতর র্গাীর জন্যে তৈরি কিছ্ম নিরামিষ য়য়মা ছিল তাই দেওয়া হল কেশবকে। তাতেই কেশবের অখণ্ড তৃশ্তি। তার তো আহার নয়, তার আহ্মিত। সে যে কর্মজ্ঞানমার্গ থেকে চলে আসবে ভব্তিমার্গে। সে তো শ্বেহ্ ভাঙবার জন্যে নয়, বাঁধবার জন্যে, নয়, কাঁদবার জন্যে।

ব্রাহ্মসমাজে খোল করতাল ঢোকাল কেশব। নিন্দা কুংসা উপহাস করতে লাগল সকলে। কিন্তু স্বদেশের ধর্মপ্রকৃতির নিগ্যু মর্মাট ঠিক ব্রশতে পেরেছে কেশব। হরিপ্রেমে মন্ত হয়ে নৃত্য করতে হবে, ভব্তিকে প্রগাঢ় করতে হবে ভালোবাসার। ছাড়তে যেমন বিদ্রোহী ধরতেও তেমনি। কীর্তনরসে কঠোর ব্রাহম্মর্যকে রসসিঞ্চিত করলেন। আগে ছিলেন বীশৃখুক্ট এখন 'প্রমন্ত মাতণ্য শ্রীগোরাণ্য।'

হেসেছে কে'দেছে নেচেছে! জগজ্জনকে মাতিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরনেশায় বিভার করেছে! হায় হায় সে-কেশবের এই দশা! কোথায় সেই কনককান্তি, সেই বিদার্থ-উন্মেষ-দৃষ্টি! সেই বাগবদ্ধে বংশীধন্নি!

দল—দলই ওকে দ'লে দিয়েছে। লাট করে ফেলেছে। ভগবানে যোগ করতে গিয়ে ও দলের সণ্টো যোগ দিলে! ওরে যোগ মানে সমণ্টিকরণ নয়, ইণ্টিকরণ। যোগাড় করা বা যোগান দেওয়া নয়, শহুধ ভগবানে মনোযোগ।

'ওরে, আমি উল্বেনে মুক্তো ছড়াই না।' নব্যবাঙলার মাতব্বর ছোকরাদের বলছেন ঠাকুর: 'কালে সব ব্রুতে পারবি। ওই যে কথায় আছে না—যাঁরে ধ্যানে:না পায় মুনি, তাকে ঝাঁটায় ঝে'টোয় নন্দরানি। তো শালারা আমাকে লাট করে ফেললি। আমাকে সেই এক বুঝেছিল কেশব সেন।'

কেশব সেন বলেছিল বলরামকে, 'তোমরা ব্রঝতে পারছ না উনি কে। তাই অত ঘাঁটা-ঘাঁটি করছ। ওঁকে মখমলে ম্রড়ে ভালো একটি গেলাসকেসের মধ্যে রাখবে, দ্র-চারটি ফ্রন্স দেবে, আর দ্রে হতে প্রণাম করবে—'

তাতে আবার একজন রাগ করল। ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললে, 'আমরা তো আর কেশববাব, নই যে তাঁর মত আপনাকে দেখব। না হয় কাল থেকে আপনাকে আর বিরম্ভ করতে আসব না।'

ঠাকুর হেসে বললেন, 'বা গো সখী! ঠোঁটের আগায় রাগট্বুকুও আছে।'

কেশব দেয়াল ধরে-ধরে টলতে-টলতে আসছে। দাঁড়াতে পারছে না। কখন ইতিমধ্যে কোঁচ ছেড়ে নিচে নেমে বসেছেন ঠাকুর। কেশবও তাঁর পারের কাছটিতে বসে পড়ল। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল অনেকক্ষণ ধরে।

ঠাকুরের ভাবাবস্থা। মা'র সঙ্গে কি কথা কইছেন আপন মনে।

'আমি এসেছি। আমি এসেছি।' চে'চিয়ে বলতে লাগল কেশব। ঠাকুরের বাঁ হাতখানি তুলে নিল নিজের হাতে। হাত ব্লুতে লাগল।

ঠাকুর তখন মাতোরারা। বলছেন ভাবার্ঢ় হরে: 'যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণই নানা বোধ। বেমন কেশব, প্রসন্ত্র, অমৃত, এই সব। প্র্পজ্ঞান হলেই এক চৈতন্য। ভাবসম্দ্র উপলালেই ডাঙার এক বাঁশ জল। আগে নদী দিয়ে সম্দ্রে আসতে হলে একেবেক ঘ্রে আসতে হত, এক রাজ্যের পথ। বন্যে এলে একাকার। তখন সোজা নোকো চালিয়ে দিলেই হল।'

চোখ চাইলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোমার অস্থ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার বখন অস্থ হয়, রাত্তির শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম। বলতুম, মা! কেশবের যদি কিছ্ হয়, তবে কার সংগ্য কথা কবো। তখন কলকাতার এলে ডাবচিনি দিরেছিল্ম সিম্খেশ্বরীকে। মার কাছে মেনেছিল্ম, বাতে অস্থ সেরে যায়।'
কিন্তু এবার, এবার কি মানেননি?



ঢং করে ঘণ্টা বাজল। ঢং শব্দটা হল সাকার ভাব। তারপর ঢং-এর অংটি থেকে গেল অনেকক্ষণ। ঐ অংটি হল নিরাকার।

ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝাচ্ছেন ঠাকুর।

'নিরাকারে একেবারে মন স্থির হয় না। বাণ শিখতে হলে আগে কলাগাছ তাক করতে হয়, তারপর শরগাছ, তারপর সলতে। তারপর উডে যাচ্ছে যে পাখি।'

এক সমেসী জগমাথ দর্শন করতে গিরেছে। গিয়ে সন্দেহ হরেছে ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতের দণ্ড ঠেকিরে দেখতে গেল তার গায়ে লাগে কিনা। একবার দেখল লাগল, আবার দেখল লাগল না। একবার দেখল মর্তি, আবার দেখল অম্তি। ঘট আর আকাশ। ঢং আর অং। সমেসী ব্যক্ত ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার।

কাঠ মাটি মনে কোরো না সাকার মৃতি কৈ। শোলার আতা দেখলে যেমন আসল আতা মনে পড়ে, বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে যেমন বাপকে মনে পড়ে, তেমনি। প্রতিমার সত্যের উদ্দীপনা। রূপের মধ্যেই অর্পরতন।

ভন্তির জন্যে সাকার, মৃত্তির জন্যে নিরাকার। মৃত্তি দিলেই নিশ্চিন্ত, কোনো ঝঞ্চাট নেই, ঈশ্বরকে ফিরতে হয় না সংগ্য-সংগ্য। ভত্তি দেওয়াই কঠিন, ছৃত্তি পায় না ভগবান, লেগে থাকতে হয় সব সময়। তাই, আমি মৃত্তি দিতে কাতর নই রে, ভত্তি দিতে কাতর হই।

এমনি কত কথা বলে যাচ্ছেন ঠাকুর। প্রিয়তন্ময়ের মত শ্ননছে কেশব সেন। অন্বৈতজ্ঞান আঁচলে বে'ধে যা ইচ্ছে তাই করো। আনন্দময়ীকে সপ্পে নিয়ে যেথা ইচ্ছে সেথা যাও।

'দেখনি ময়রার দোকানে ছানা চিনি মিশিয়ে একটা ঠাশা তৈরি করে। পরে তা থেকেই তৈরি হয় গোল্লা আর বরিফ, তালশাঁস আর আতা সন্দেশ। ছানা চিনির র্পাশ্তরে যেমন নানান রকম সন্দেশ, তেমনি ভাব ভাত্তর র্পাশ্তরে নানান রকম বিয়হ—শিব দ্বর্গা কৃষ্ণ বিষদ্ধ। পলতা থেকে কলকাতাতে যে জল আসে রাশ্তায় আর বাড়িতে, তা একই জল, কিন্তু সে কলের জল কোথাও পড়ছে সিংহের মুখ দিয়ে কোথাও বা মান্বের মুখ দিয়ে। নানা রূপে ঈশ্বরই খেলা করছেন।'

যাই বলো, দল চাই নে, চাই উদারব<sup>ন্</sup>ষি। গেড়ে ডোবাতেই দাম বাঁধে, বেমন হিশেষ কলমির দল। স্রোতের জলে দল বাঁধে না। গোঁড়ামিতেই দল পাকার, উদারব<sup>্নিশ্বর</sup> দল নেই। এত কথা বলছেন, একবারও জিগগেস করছেন না, কেশব তুমি কেমন আছ? কেবঙ্গ ঈশ্বরের কথা।

নরেন্দ্রকে যখন দেখি, কখনো জ্বিকাগেস করিনি, তোর বাপের নাম কি? তোর বাপের কখানা বাড়ি?

প্রতিমায় প্রা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে হবে না? তিনিই তো মানুষ হয়ে লীলা করছেন। 'জীবে জীবে চেয়ে দেখ সবই যে জাঁর অবতার। তুই নতুন লীলা কি দেখাবি তাঁর নিত্য লীলা চমংকার।'

তাঁকে সর্ব ভূতে দেখতে লাগল্ম। বেলপাতা তুলতে গেল্মে সে দিন। পাতা ছি ড়তে গিয়ে খানিকটা আঁস উঠে এল। দেখল্ম গাছ চৈতনাময়। মনে কণ্ট হল। ফ্ল তুলতে গিয়ে দেখি, গাছে ফ্ল ফ্টে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—প্জা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফ্লেলের তোড়া। আর ফ্ল তোলা হল না।

হাসিম্থে তাকালেন কেশবের দিকে। বললেন, 'তোমার অস্থ হয়েছে কেন জার মানে আছে।'

উৎস্ক হয়ে তাকালো কেশব।

শারীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গিয়েছে কিনা তাই এই অবস্থা। যখন ভাব হয় তখন কিছ্ম বোঝা যায় না, অনেক দিন পর শারীরে এসে আঘাত লাগে। দেখনি সেই গণগার উপরে বড় জাহাজ? বড় জাহাজ যখন গণগা দিয়ে চলে যায়, তখন প্রথম কিছ্ম টের পাওয়া যায় না। শেয়ে, ওমা দেখি, পাড়ের গায়ে জল ধপাস-ধপাস করছে, আর পাড়ের খানিকটা ভেঙে জলে পড়ল। কুড়ে ঘরে হাতি ঢ্কলেও এমনিই হয়। কুড়ে ঘরে হাতি ঢ্কলেও এমনিই হয়। কুড়ে ঘরে হাতি ঢ্কলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙেচুরে দেয়। তেমনি ভাবহস্তী তোমার দেহখরে প্রবেশ করেছে। তোলপাড় করে ভেঙে দেবে না তো কি!' কেশব চক্ষ্মনত করল।

'হয় কি জানো? আগন্ন লাগলে কতগনলো জিনিস পন্ডিয়ে-টর্ড়িয়ে ফেলে, আর একটা হৈহৈ কাণ্ড লাগিয়ে দেয়। জ্ঞানাণিন প্রথম কাম ক্রোধ এই সব রিপন্ন নাশ করে, পরে অহং বৃন্দ্রির উৎথাত হয়। তারপর তোলপাড়!' ঠাকুর থামলেন একট্ন। বললেন, 'তৃমি মনে করছ, সব ফ্রিয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছন্ন বাকি থাকে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি একবার নাম লেখাও, আর চলে আসবার যো নেই। যতক্ষণ রোগের একটন্ন কসন্র থাকে ছেড়ে দেবে না ডাক্তার সাহেব। তৃমি নাম লেখালে কেন?'

কেশব হাসতে লাগল। হাসপাতালের উপমাটি বড় ভালো লেগেছে।

কত র্গী হাসপাতালে ঢোকে এসে জাঁক করে। কিন্তু যখন দেখে ইনচার্জ ডাক্তার কিছ্মতে ছাড়ে না তখন একদিন ফাঁক ব্যুব্যে চন্পট দেয়। কেউ বা আবার চাদর বালিশ নিয়ে সরে পড়ে। কোথায় রোগ সারাবে তা নয় চুরি করে। ধর্মপথে এসে আবার জাহাম্মমে বায়।

'তখন আমার দার্শ অস্থে। মাধার বেন দ্বাখ পি'পড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথার বিরাম নেই। নাটাগড়ের রাম কবরেজ দেখতে এল। সে এসে দেখে আমি বসে ২৬ বিচার করছি। তথন সে বললে, এ কি পাগল। দুখানা হাড় নিয়ে বিচার করছে।'
যে খানদানি চাষা, সে চাষ করাই চার, হাজা-শ্বকো মানে না। আর কিছু জানে না
সে চাষ ছাড়া। তেমনি জীবনের দৈন্য-দ্বিভিক্ষেও হরিনাম ছাড়ে না। মা যদি
সন্তানকে মারে, সন্তান মা-মা বলেই কাঁদে। গলা ধরে যদি ফেলেও দের তথ্ও
ভার মা-মা ডাক। সে তো আর যাকে-তাকে মা বলছে না, তার মাকেই মা বলছে।
ভাই ছন্দে একটি মন্দ্র বাধলেন ঠাকুর। 'দ্বঃখ জানে, শরীর জানে, মন ভূমি আনন্দে
থাকো।'

দ্বংখ তো শরীরের ব্যাপার, আর মন, তুমি তো আনন্দের মোচাক। দ্বংখের হ্রেক্টে এই মধ্কণা সণ্ডিত হচ্ছে। সারা জীবনই তো দ্বংখ—রোগ শোক জনালা বল্যা। বারা বলে আগে দ্বংখ দারিদ্র যাক, পরে ঈশ্বরভজন করা যাবে, তারা সেই সম্দ্রু-দ্রানাথী তীর্থবাসীর মত। ভাবছে, সম্দ্রের ঢেউ আগে থাম্ক, পরে দ্রান করে নেব। হার, সম্দ্রের ঢেউ কোনোদিন থামবে না, দ্রানও হবে না সেই তীর্থভকরের। ঢেউরের মধ্যেই দ্রান করে নিতে হবে। দ্বংখের মধ্যেই নিতে হবে সেই আনন্দম্পর্শ। এ তো দ্বংখের ঢেউ নয় এ হচ্ছে স্থেশবাস্বরাশির ঢেউ।

মেঘাচ্ছন্ন দিন দর্দিন নয়, যেদিন হরিকথাম্তপান হয় না সেদিনই দর্দিন।
'তোমার শেকড়স্মুন্ধ্র তুলে দিচ্ছে।' কেশবের দিকে আবার তাকালেন ঠাকুর। 'শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শেকড়স্মুন্ধ্র তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভালো করে গজাবে। তাই এই হর্লাস্থলে।'

কেশবের মা দাঁডালেন এসে দরজার পাশে।

মা আপনাকে প্রণাম করছেন।'

আনন্দে হাসলেন ঠাকুর।

মা বলছেন কেশবের অস্ব্র্থাট যাতে সারে' কে একজন বললে মায়ের হয়ে। ঠাকুর বললেন, 'স্ব্রচনী আনন্দময়ীকে ডাকো। তিনিই দ্বঃখ দ্বে করবেন।' পরে

লক্ষ্য করলেন কেশবকে: 'বাড়ির ভিতরে অত থেকো না। যেখানে যত বেশি ঈশ্বরীর কথা সেখানেই তত বেশি আরাম। দেখি, তোমার হাত দেখি।' কেশবের একখানি হাত তুলে নিয়ে ওজন করতে লাগলেন ঠাকুর। বললেন, না তোমার হাত হালকা আছে। যারা খল তাদের হাত ভারি হয়।'

সবাই হেসে উঠল।

কেশবের মা বললেন, 'কেশবকে আশীর্বাদ কর্মন।'

'আমার কী সাধ্য! তিনি আশীর্বাদ করবেন। তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।'

পিশ্বর দ্বার হাসেন। একবার হাসেন যখন দ্ব ভাই জমি বখরা করে, আর দিড়ি মেপে বলে, এ দিকটা আমার, ও দিকটা তোমার। ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ, তার খানিকটা মাটি নিয়ে আমার আমার করছে। আরো একবার হাসেন। ছেলের সম্কটাপক্ষ অস্থ। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলে, ভর কি মা, আমি ভালো করব। বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে। কেশবের একটা কাশি উঠল। সে কাশি আর থামে না। কঠিন কন্টকর কাশি। ব্রুক্তর মধ্যে ব্যথার ধারা লাগছে সকলের।

বেগটা একট্র থামল। থামতেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে। দেয়াল ধরে-ধরে চলে গেল আপন ঘরে। তার শেষ শয্যায়।

কেশবের বড় ছেলেটিকে ঠাকুরের পাশে এনে বসাল অমৃত। বললে, 'এইটি কেশবের বড় ছেলে। আপনি আশীর্বাদ কর্ন। ও কি, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ কর্ন।' 'আমার আশীর্বাদ করতে নেই।' বলে ছেলেটির সর্বাঙ্গে হাত ব্লুতে লাগলেন ঠাকুর। অমৃত বললে, 'আছা, তবে গায়ে হাত ব্লোন।'

সে হাত মানেই তো অপরিমেয় কর্বার পারাবার।

'অসুখ ভালো হোক, ও সব কথা আমি বলতে পারি না। ও ক্ষমতা আমি মা'র কাছে চাইও না। মাকে শুধু বলি, মা, আমাকে শুন্ধা ভক্তি দাও।'

কেশবকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'ইনি কি কম লোক গা! যারা টাকা চার তারাও মানে, আবার সাধ্ততেও মানে। দরানন্দকে দেখেছিলাম। তথন বাগানে ছিল। কেশবের বাবার কথা—কেশব সেন, কেশব সেন, করে ঘর-বার করছে, কখন কেশব আসেন।' মিশ্টিম্থ করলেন ঠাকুর। এইবার উঠবেন গাড়িতে। রাহ্ম ভত্তেরা সংখ্য এসে তুলে দিছে। সিশ্ড় দিয়ে নামবার সময় দেখলেন, নিচে আলো নেই। বললেন ঠাকুর, 'এ সব জারগার ভালো করে আলো দিতে হয়। আলো না দিলে দারিদ্র্য হয়। দেখো এ রক্মটি যেন হয় না আর কোনোদিন।'

এলোপ্যাথিতে কিছ্ম হচ্ছে না। ডাকা হল মহেন্দ্রলাল সরকারকে। কিছ্মতেই কিছ্ম হবার নয়।

তব্ব তারই মধ্যে বাড়ির এক পাশে দেবালয় তৈরি করাল। প্রতিষ্ঠার দিনে, উত্থান-শক্তি নেই, তব্ব জোর করে নেমে এল নিচে। একটা চেয়ারে বসিয়ে চার-পাঁচজনে ধরে নামাল অতিকন্টে, বেদী এখনো শেষ হয়নি, না হোক, যা হয়েছে এই বেদীতে বসেই আমি উপাসনা করব।

এসেছি মা, তোমার ঘরে। ওরা আসতে বারণ করেছিল, কোনোমতে শরীরটা এনে ফেলেছি। এই দেবালয় তোমার ঘর, লক্ষ্মীর ঘর। আমার বড় সাধ ছিল কয়েকখানা ইট কুড়িয়ে এনে তোমাকে একখানা ঘর করে দি। তুমি মা নিজেই স্বহুদেত ইট কুড়িয়ে এনে এই প্রশস্ত দেবালয় করিয়ে দিলে। এখন বড় সাধ, ঘরের ঐ রোয়াকে তোমার ভত্তবৃন্দ সঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, আমার কাশী মক্কা, আমার জের্শালেম। মা আমার দয়া, মা আমার প্রণাশালিত, আমার শ্রীসৌন্দর্য, আমার সম্পদস্বাস্থা। বিষম রোগ্যশ্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দস্বা।

রোগের তাড়নার দিন-রাত আর্তনাদ করছে কেশব। সে নিদার্ণ বেদনার নিবারণ নেই। শরীরের রক্ত দিলে যদি উপশম হত, শত-শত লোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। মা, আমার মুখ যেন তোমার নিন্দা না করে। তুমি আমাকে ভেঙে-ভেঙে তোমার কোলের মধ্যে টেনে নিচ্ছ মা।

'বাবা, আমার শাপেই তোমার এত যদাণা—' এরক্তর্ক্তরী বললেন কাদতে-কাদতে।

মারের বৃক্তে মাথা রাখল কেশব। বললে, 'এমন কথা তুমি মৃথেও এনো না। তোমার মত মা কে পার? তুমি আমার বড় ভালো মা, তোমার গর্ভে জন্মেই তো আমি এড ভালো হতে পেরেছি—'

কেশবের তিরোভাবের কথা জানানো হল ঠাকুরকে।

ঠাকুরের মনে হল, একটা অধ্য যেন পড়ে গেল। এমন কম্প এল যে লেপ চাপা দিয়ে পড়ে রইলেন। তারপর তিনদিন বেহ'ল।

সিশ্বরপিটির মণি মক্লিকের ছেলেটি মারা গেছে। উপব্যক্ত ছেলে—এ শোক রাখবার জারগা নেই। ছেলেকে শমশানে পর্ড়িয়ে রেখে ঠাকুরের কাছে সটান এসে উপস্থিত। ঘরভরা লোক। সব জিজ্ঞাস্য চোখে তাকাল তার দিকে। ঠাকুরেরও চোখ পড়ল, জিগগেস করলেন, 'কি গো, আজ অমন শ্বকনো দেখছি কেন?'

ঝরঝর করে কে'দে ফেলল মণি মল্লিক। বললে, 'আমার ছেলেটি আজ মারা গেল। আসছি সব শেষ করে।'

সহসা সমস্ত ঘর বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে রইল। ক্রমে-ক্রমে নানা জনে নানা রক্ম সাম্মনার কথা আওড়াতে লাগলো। সব মাম্মিল, বাজে কথা।

কিন্তু ঠাকুর তো কিছ্ব বলছেন না। এই দার্ণদহন শোকে তাঁর কি একট্ব মৌখিক সহান্ত্তিও পাওয়া যাবে না? ঠাকুর এত হৃদয়হীন।

ব্রুড়ো মণি মল্লিক আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগল। ঠাকুর দর্টো মিষ্টি কথাও বলবেন না এ কঠোরতা যেন পর্রশোকের চেয়েও দঃসহ।

কে'দে-কে'দে শোকের কলসী খালি করল মণি মল্লিক। তখন সহসা তাল ঠ্কে দাঁড়িয়ে অম্ভূত তেজের সংগ্যে গান ধরলেন ঠাকুর:

জীব সাজো সমরে।
ঐ দ্যাথ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
আরোহণ করি মহা প্রণ্যরথে
ভজন সাধন দ্বটো অশ্ব জ্বড়ে,—তাতে
দিয়ে জ্ঞানধন্কে টান
ভক্তিরহাবাণ সংযোগ করো রে॥

মণিমোহন স্তৰ্খশোক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কে পত্ন? কার পত্ন? কার জন্যে এই শোক?

সমাধিভশেগর পর ঠাকুর বললেন, 'প্রশোকের মত কি আর জরালা আছে? তবে কি জানো? যারা ঈশ্বরকে ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিরে যার না। একট্ নাড়াচাড়া থেয়েই ফের সামলে নের। চুনোপ্রিটর মত আধারগ্রলোই একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে, তলিয়ে যায়। দেখনি? গণ্গায় স্টিমারগ্রলো গেলে জেলেডিশিগগ্রলো কি করে, মনে হয় যেন একেবারে গেল, আর সামলাতে পারলে না। কোনোখানা বা উলটেই গেল। আর বড়-বড় হাজারম্বলে কিন্তিগ্রলো দ্ব-চার- বার টালমাটাল হরেই তেমন তেমনি স্পির হলো। দ্ব-চারবার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে।'

ঠাকুরের স্বরে বিষাদ গাম্ভীর্য। মান্য স্থের আশার সংসার করে। বিরে করল ছেলে হল, সেই ছেলে আবার বড় হল, তার বিরে দিলে—দিন কতক বেশ চলল। তারপর এটার অস্থ, ওটার বিস্থ, এটা মলো ওটা বয়ে গেল, ভাবনায় চিল্তায় একেবারে ব্যতিবাসত। যত রস মরে তত একেবারে দশ ডাক ছাড়তে থাকে। দেখনি? ভিয়েনের উন্নেন কাঁচা স্থাদরির চেলাগ্রেলা প্রথমটা বেশ জনলে। তারপর কাঠখানা যত প্রড়ে আসে, কাঠের সব রসটা পেছনের দিক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গ্যাজলার মত হয়ে ফ্টতে থাকে আর চ্ব-চাঁ ফ্স-ফাস নানা রকম আওয়াজ হতে থাকে—সেই রক্ম।

'এই জন্যেই তো আপনার কাছে ছনুটে এলনুম। বন্ধলনুম, এ জনালা শাল্ত করবার আর লোক নেই।'

ধার্রী ভুবনমোহিনী মাঝে-মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করতে আসে।

সকলের জিনিস খেতে পারেন না ঠাকুর। বিশেষত ডাক্তার, কবরেজ বা ধারীর। অনেক যক্ষণা দেখেও তারা টাকা নেয় তার জন্যে।

'ভূবন এসেছিল। প'চিশটা বোম্বাই আম আর সন্দেশ রসগোল্লা এনেছিল।' বলছেন অধর সেনকে। 'আমায় বললে, আপনি একটা আঁব খাবে? আমি বললাম, আমার পেট ভার। আর, সত্যিই দেখ না, একটা কচুরি সন্দেশ খেরেই পেট কি রকম হয়ে গেছে।' অন্য কথায় গেলেন তখুনি। 'কেশব সেনের মা বোন এরা এসেছিল। তাই আবার খানিকটা নাচলাম। কি করি। ভারি শোক পেরেছে।'

সেদিন আবার বললেন মাস্টারমশাইকে। 'কেশব সেনের মা এসেছিল। তাদের বাড়ির ছোকরারা হরিনাম করলে। কেশবের মা তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি দিতে লাগলো। দেখলাম শোকে কাতর হয়নি। এখানে এসে একাদশী করলে। মালাটি নিয়ে জপ করে। বেশ ভব্তি।'



সমরসঙ্জার সেজে শোক তাড়ালেন ঠাকুর। বীরবিক্রমে হ্রুকার দিরে। প্রান্ত, প্রান্তত করে। কিন্তু মা, খ্রীশ্রীমা কি করে তাড়ালেন? স্মাঝি-বউ অনেক দিন আসে না। তার খবর কেউ জানো তোমরা?' মা বখন জররাম-বাটিতে, জিগগেস করলেন একদিন।

কোয়ালপাড়ার মজনুরনী। চিনতে পেরেছে সবাই। কিন্তু খবর রাখে না কেউ। সংসারে এত খবর থাকতে কোন এক মজনুরনীর খবর!

বলতে-বলতেই মজ্বরনী এসে হাজির। কোয়ালপাড়ার হাটে মৃশ্ত বাজার করে কে এক ভক্ত তার মাথার মোট চাপিয়ে দিয়েছে। তাই বয়ে নিয়ে এসেছে ধাকতে-ধাকতে। এ কেমন চেহারা! রাতারাতি যেন বাড়ো হয়ে গিয়েছে মজ্বরনী। ধালোমাখা রাজ চুল, গভীর গতের মধ্যে তাকে গিয়েছে চোখ, কেমন সর্বশন্তা চাউনি। হাঁটা দাটো ঠকঠক করে কাঁপছে, যেন হাতের লাঠি কেউ কেড়ে নিয়েছে জাের করে।

'এ তোমার কী হয়েছে মাঝি-বউ?'

'মা গো, আমার জোয়ান রোজগারী ছেলেটি মারা গেছে।'

'বলো কি মাঝি-বউ?' এক মৃহ্তুও স্তস্থ থাকলেন না শ্রীমা, ডাক ছেড়ে কে'দে উঠলেন। আকুল, অন্ধ আর্তনাদ। উপরে আকাশ, সামনে দিগন্ত পর্যন্ত রেখা টানা সে আর্তনাদের। কখনো ল্টিয়ে পড়ছেন মাটিতে, কখনো বা কাদছেন বারান্দার খ্টিতে মাথা রেখে। জগতের সমস্ত মৃতপ্রা জননীর শোক নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে ধ্রে দিছেন নিরগলৈ অশ্রজলে।

মাঝি-বউ তো অবাক। যেন তার ছৈলে মরেনি, মা'র ছেলে মরেছে! কোথার মা তাকে সান্থনা দেবেন, উলটে এখন তাকেই মাকে সান্থনা দিতে হয়।

ষেমন বৃশ্বদেব সাম্থনা দিয়েছিলেন উন্বিরীকে।

কোশলের রানি উন্বিরী। অচিরাবতীর তীরে কাঁদছে অঝোরে।

'এখানে বসে কে কাঁদছ?' জিগগেস করলেন ব্রুখদেব। বললেন, 'এ যে শ্মশান—' 'এই শ্মশানেই আমার মেরেটিকে ছাই করে দিয়েছি।'

'কোন মেয়ে ?'

জলভরা চোখে তাকালো একবার উন্দিরী। কোন মেয়ে! একটি বই আমার আর মেয়ে কোথায়।

'চুরাশি হাজার মেয়ে এই চিতার ভঙ্গেম ঘ্রিমেরে রয়েছে! তুমি চিরন্তনী জননী, তুমি কার জন্যে, তোমার কোন মেয়েটির জন্যে কাঁদছ? কত তো কাঁদলে জন্ম-জন্ম ধরে, কেউ ফিরে এল, চিনতে পারলে কাউকে? যদি চুরাশি হাজার মেয়ে চিতাশব্যা ছেড়েজেগে ওঠে চোখের সামনে, চিনতে পারবে মেয়ে বলে?'

স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল উন্বিরী।

'পথিক বেমন চলতে-চলতে তর্তলে আশ্রয় নেয় তেমনি তারা তোমার অক্ষয়ার আশ্রয় নির্ছেলো। ক্ষণমন্থা, ভেবেছিলে ওদের উপর তোমার ব্রিঝ শাশ্বত অধিকার। কিন্তু চেয়ে দেখ, সবই অচিরন্থায়ী, শ্মশান-নদীর নামটিও অচিরাবতী। সংসারে শ্ব্ব এক বন্তু সার জেনো। সে হচ্ছে বালা, অনন্তবালা। তুমিও চলেছ অনন্ত পথে, তোমার মেরেরাও তেমনি। শ্ব্ব এগিয়ে যাওয়া, নিবতে-নিবতে শেষ জরলে ওঠা।'

চোখের জল মূছল উন্বিরী। কিন্তু শ্রীমা'র কান্নার বিরাম নেই।

উন্দিরী কে'দেছিল নিজের কন্যার শোকে। শ্রীমা কাঁদছেন পত্রেহারা মজুরনী মাঝি-বউ হয়ে।

শ্রীমাই চিরন্তনী মা।

শোকের বেগ কমে এলে নবাসনের বউকে নারকেল তেল আনতে বললেন। তেল এনে ঢেলে দিলেন মাঝি-বউরের মাথায়। হাত চাপডে-চাপডে মাখিয়ে দিলেন ভালো করে। আঁচলে বে'ধে দিলেন মুডি-গুড়ে। যাবার সময় বললেন, 'আবার অধিসস মাঝি-বউ।'

মাঝি-বউ মৃদ্র-হাসির ঝিলিক দিল। তার আর শোক নেই।

ঠাকুর শোক তাড়িয়ে দেন। আর মা শোক শুষে নেন।

আরেক ভাবে বলি। ঠাকুর দুঃখকে ঠেলে দেন। মা নেন টেনে।

কিন্তু ও আমার কে?

त्रामनात्नत्र विदय्ञ, भातमा চলেছে कामात्रभूकृतः माँ फिरस-माँ फिरस तम्थलन ठाकृतः ষতদূর চোখ যায়। ভাবলেন ও আমার কে!

খেতে বসেছেন ঠাকুর। বলরাম কাছে ব'সে। আরো হয়তো কেউ-কেউ।

'আচ্ছা আবার বিয়ে কেন হল বলো দেখি? স্থাী আবার কিসের জন্যে হল? পরনের কাপডের ঠিক নেই. তার আবার স্ত্রী কেন?'

বলরাম হাসল একটা মূখ টিপে।

'ও, বুরোছ।' থালা থেকে এক গ্রাস ভাত তুললেন ঠাকুর। বলরামের দিকে ইশারা করলেন। 'এই, এর জন্যে হয়েছে। নইলে কে আর অমন রে'ধে দিত বলো! কে আর অমন করে খাওয়াটা দেখত! ওরা সব আজ চলে গেল—'

কে চলে গেল!

'রামলালের খুড়ী গো! রামলালের বিয়ে হবে—তাই সব গেল কামারপ্রকুর। দাঁড়িয়ে-मौजिदा रमथन्म। किছ् हे मत्न हम ना। मिछा वर्माह, खन क छा क रमन! কিন্তু তারপর ভাবনা হল কে এখন রে'ধে দেয়।' আবার বললেন আপন মনে : 'সব রকম খাওয়া তো আর পেটে সয় না, আর সব সময় খাওয়ার হ'শও থাকে না। ও বোঝে কি রকমটি ঠিক সয়। এটা ওটা করে দেয়। তাই মনে হল, কে করে দেবে!

অপ্র মমতা। সর্বালা নির্ভরতা।

শিখিয়ে দিয়েছিলেন সারদাকে : 'গাড়িতে বা নৌকোয় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোনো জিনিসটা নিতে ভুল হয়েছে কিনা দেখেশনে সকলের শেষে নামবে।

ভাবে আছি বলে বাস্তব ভুলব কেন?

वनताम वारमत वािफ याटकन, मरून तामनान जात यानीन। मकानवना। याटकन ঘোডার গাডিতে। গাডি দক্ষিণেবরের ফটক পর্যন্ত এসেছে, জিগগেস করলেন যোগীনকে, 'কি রে, নাইবার কাপড়-গামছা এনেছিস তো?'

'গামছা এনেছি। কাপডখানা আনতে ভুল হয়েছে।' কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইল 02

যোগীন। 'তা, বলরামবাব্রা আপনার জন্যে একখানা নতুন কাপড় দেখে-শহুনে দেবে খন।'

'সে কি কথা? সবাই বলবে কোখেকে একটা হাবাতে এসেছে। কে জানে, তাদের কষ্ট হবে, হয়তো আতান্তরে পড়বে—যা, গাড়ি থামিয়ে নেমে নিয়ে আয় গে।'

যেমন কথা তেমন কাজ। যোগীন ছুটল ফের কাপড় আনতে।

'ভালো লোক লক্ষ্মীমন্ত লোক বাড়িতে এলে সব বিষয়ে কেমন স্মার হয়ে যায়, কাউকে কিছ্ততে বেগ পেতে হয় না।' বললেন ঠাকুর, 'আর হাবাতে হতচ্ছাড়াগালেন এলে সব বিষয়ে বেগ পেতে হয়। যেদিন ঘরে কিছ্তু নেই সেদিনই এসে হাজির হয় হতচ্ছাড়ারা।'

ঠাকুরের সঙ্গে হাজরাও মাঝে-মাঝে আসে কলকাতায়। কিন্তু সেবার সেও ফেলে গিয়েছিল গামছা। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে হ‡শ হল।

'কই আমি তো নিজের গামছা বা বট্রা একবারও ভূলে ফেলে আসি না! ভগবানের নামে কাপড় থাকে না পরনে, কিন্তু ভাবম,্থ ছেড়ে বাস্তবম,্থে এসে কড়াক্রান্তির ভূলচুক নেই। আর তোর একট্র জপ করেই এত ভূল!'

ভক্ত হয়েছিস বলে ভুলো হবি কেন? বোকা হবি কেন?

কে কাকে ভক্তি করে!

'ভন্ত আপনাকেই আপনি ডাকে।' বললে প্রতাপ হাজরা।

'এ তো খ্ব উচ্চু কথা। আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে তো সবই হয়ে গেল। ঐটি দেখতে পাবার জন্যেই সাধনা। আর ঐ সাধনার জন্যেই শরীর।' সার্থক উপমা দিলেন ঠাকুর : 'যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয় ততক্ষণ ছাঁচের দরকার। হয়ে গেলে ফেলে দাও মাটির ছাঁচ। ঈশ্বরদর্শন হলে কি হবে আর শরীর দিয়ে?' তিনি শ্ব্ব অন্তরে নন, অক্তরে-বাহিরে। নয়নের সম্মুখে শ্ব্ব নন, নয়নের মাঝখানে।

লক্ষ্মী এসেছে এবার। রামেশ্বরের মেরে, রামলালের আপন বোন। এগারো বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হয়েছে ধনকৃষ্ণ ঘটকের সংগ্য। সেবার রামেশ্বরের অস্থি নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে রামলাল, ঠাকুর জিগগেস করলেন, কেমন আছে লক্ষ্মী? 'তার বিয়ে হয়েছে।' বললে রামলাল।

'বিয়ে হয়েছে? সে বিধবা হবে।' মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ঠাকুরের।

হ্দের কাছে বসে ছিল, ফোঁস করে উঠল। 'তাকে আপনি এত ভালোবাসেন, তার বিরে হরেছে শ্নেনে কোথায় তাকে আশীর্বাদ করবেন, তা নয়, কি একটা ছাইভঙ্গা কথা বলে ফেললেন।'

'কি বললাম বল তো!' ঠাকুর তাকালেন শ্ন্যচোখে।

'কি মাথাম, ভু বললেন! শানে আর কাজ নেই।' ·

'কি করবো! মা বলালেন যে!' ঠাকুর বললেন গম্ভীর কপ্ঠে: 'লক্ষ্মী মা-শীতলার অংশ। ভারি রোখা দেবী, আর বার সংগে তার বিয়ে হয়েছে সে সামান্য জীব। সে প্রুড়ে বাবে। সামান্য জীবের ভোগে আসতে পারে না লক্ষ্মী।'

O(RR)

ধনকৃষ্ণ নির্দেশ হয়েছে। কোথার কি কাজের সন্ধানে যাচ্ছে বলে বের্ল আর ফিরল না। বারো বছর কেটে গেল। কুশপ্রেলিকা দাহন করে শ্রান্থশান্তি করে খোলসা হল লক্ষ্মী।

শ্বশ্রেবাড়ির কিছ্র সম্পত্তি তার ভাগে পড়েছে। তাই শ্বনে ঠাকুর বললেন, 'কোনো সম্পত্তি জোটাসনি, আঁটকুড়ের আবার সম্পত্তি কি!'

সরিকদের নামে লিখে দিল অংশ।

'ধর্ম কর্ম যা সব ঘরে বসে করবি। বাইরে তীথে -তীথে একলাটি ঘ্ররে বেড়াবিনে। কার পাল্লার পড়বি কে জানে। আর ঐ খ্রিড়র সঙ্গে থাকবি। বাইরে বড় ভয়।' বললেন সারদাকে, 'লম্জাই নারীর ভূষণ। বল্ না লক্ষ্মী সেই পদটি—অবলার অবলায় বিশ্বি, অবলার অবলায় সিম্বি।'

নহবংখানায় প্রতিষ্ঠা হল সারদার। লঙ্জারপেন সংস্থিতা।

দরমার-বেড়ায় আঙ্বল-প্রমাণ ছে'দা হয়েছে একটা। তারই উপর চোখ রেখে দাঁড়িয়েদাঁড়িয়ে দেখবার চেণ্টা করে সারদা। পাশ থেকে কখনো বা লক্ষ্মী। মন্দিরের প্রাণগণে
এত সব নাম-নৃত্য এত সব ভাব-ভান্তি, একট্ব দেখবে না ওরা? সেই ছে'দা ক্রমে-ক্রমে
একট্ব বড় হয়েছে ব্বিষ। ঠাকুর পরিহাস করে বললেন রামলালকে, 'ওরে রামনেলো,
তোর খ্রাডর পরদা যে ফাঁক হয়ে গেল।'

নবতকে বলেন খাঁচা। সারদা আর লক্ষ্মীকে, শ্বকসারী। নিজের ঘরে ফলম্ল মিছিট নামলে রামলালকে বলেন, 'ওরে খাঁচার শ্বকসারী আছে, ফলম্ল ছোলাটোলা কিছ্ব দিয়ে আয়।'

ঠাকুর শা্রে আছেন খাটের উপর। চোখ বাজে শা্রে আছেন। সন্ধে হরে গিয়েছে অনেকক্ষণ। খাবার রাখতে সারদা ঘরে ঢাকেছে আলগোছে। বেরিয়ে যাচছে ঠাকুর বলে উঠলেন, 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাস।' ভেবেছেন লক্ষ্মী এসেছে বাঝি। 'দিচ্ছি।'

কণ্ঠস্বর শানে চমকে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'আহা, তুমি! আমি ভেবেছিলাম লক্ষ্মী। কিছা মনে কোরোনি।'

দিয়ে খাস? তুই? না, না, তুমি, তুমি। দিয়ে যেও। বন্ধ করে দিয়ে যেও দরজা। সারা রাত ঠাকুরের আর ঘুম হল না। সকালবেলা নবতে এসে হাজির। বললেন অপরাধীর মত, 'দেখ গো, সারারাত আমার ঘুম হয়নি ভেবে-ভেবে। কেন অমন রুক্ষ্ব কথা বলে ফেলল্ম!'

বাপ নেই, মা পাগল, নাম রাধ্। শ্রীমা'র ভাইঝি। কি অস্থ করেছে, তাই তার মা শ্রীমাকে গালাগাল দিছে। 'তুমিই ওষ্ধ খাইয়ে-খাইয়ে আমার মেয়েকে মেরে ফেললে।' ক্রমেই গলা চড়তে লাগল। সঙ্গে-সংখ্য গালাগাল।

শ্রীমা'র অসহ্য মনে হল। বলে উঠলেন পাগলীকে লক্ষ্য করে, 'তোকে আজই মেরে ফেলব। আমি যদি তোকে মারি, দর্নিয়ায় এমন কেউ নেই তোকে রক্ষা করতে পারে। আর এতে আমার পাপও নেই পর্ণ্যও নেই।' পরে বলছেন আপন মনে : 'আমি এমন স্বামীর কাছে পড়েছিল্ম কখনো আমাকে তুই পর্যন্ত বলেননি। সর্চাকলি আর সন্কির পায়েস তৈরি করে একদিন সন্ধের পর গেছি ঠাকুরের ঘরে। রেখে চলে আসছি, লক্ষ্মী মনে করে বলছেন, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস। বলল্ম, হাাঁ, রাখল্ম ভেজিয়ে। গলার স্বর টের পেয়ে সম্কুচিত হয়ে গেলেন, বললেন, আহা তুমি! আমি ভেবেছিল্ম লক্ষ্মী। কিছ্ম মনে কোরো না। পরদিন নবতের সামনে গিয়ে কত অন্নের। দেখ গো, সারা রাত ঘ্ম হয়নি ভেবে-ভেবে। আর রাধ্র মা কিনা আমাকে দিন-রাত গাল দিছে। কি পাপে যে আমার এমন হছে জানি না। হয়তো শিবের মাথার কাঁটাশ্মেধ বেলপাতা দিয়েছি। সেই কণ্টকে আমার এই কণ্টক।

কিন্তু তোর মাথায় যে আমি ফ্রল দিয়েছি তাতে কি কোনো কণ্টক আছে? কাঁটা না থাকবে তো কাঁদাস কেন এমন করে?

'কেন এত উতলা হন নরেনের জন্যে?' টিপ্পনি কাটে রামলাল।

'ওরে তোর ফেরেনডো যেমন রসিকলাল, নরেনের ফেরেনডো যেমন হাজরা, আমার ফেরেনডো তেমনি নরেন। বলে গেল ব্রুধবার আসবে, ফিরে ব্রুধবার এল তো সে এখনো এল না। তুই একবার গিয়ে খবর নিয়ে আয়, কেমন আছে।'

শেয়ারের গাড়ি না নিয়ে হে°টেই চলে গেল কলকাতা। পাকড়ালো নরেনকে। বললে, 'কি গো, ঠাকুরকে বলে এলে ব্যধবারে যাবে, কত ব্যধবার চলে গেল, তব্তুও তোমার দেখা নেই।'

'যাব বলে তো ঠিক করি, কিন্তু সংসারের ঝামেলায় হয়ে ওঠে না, দাদা—' 'আজই চলো।'

টেরি কেটে ওরই মধ্যে ফিটফাট হয়ে বাব, সাজল নরেন। দক্ষিণেশ্বরে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলে।

তার কপালের ধ্বলো হাত দিয়ে মৃছে দিলেন ঠাকুর। মাথার টেরি উসকো-খ্বসকো করে দিলেন। বললেন, 'তোর আবার এ সব কেন?' পরে তাকালেন মৃথের দিকে। 'আজ এখানে থাকবি তো?'

না বলতে যেন কান্না পায়। বললে, 'থাকব।'

'ওরে রামলাল, নরেন আজ থাকবে।' উল্লাসে অধীর হলেন ঠাকুর। 'তোর খ্রিড়কে খবর দে। ভালো করে খাওয়ার বন্দোবস্ত কর। হিন্দ্রস্থানী রুটি আর ছোলার ডাল।'

শ<sub>ন্</sub>ধন্ব এখানেই খাওয়ান না, নিজের হাতে খাবার বয়ে নিয়ে যান কলকাতায়। একেবারে তার টঙে।

তিন বন্ধাতে মিলে পড়ছে। নরেন, দাশরথি আর হরিদাস। বাইরে হঠাৎ ডাক শোনা গেল : নরেন, ও নরেন!

নরেন ব্যস্ত হয়ে নামতে লাগল। কিন্তু ব্যস্ততর যিনি তিনি উঠে পড়েছেন। বন্ধ্রো দেখল, সি'ড়ির মাঝপথে দ্বজনের সাক্ষাংকার।

'এত দিন যাসনি কেন? যাসনি কেন এত দিন?' অনুযোগ করছেন ঠাকুর, আর গামছায় বাঁধা সন্দেশ বের করে খাইয়ে দিচ্ছেন নিজ হাতে।

'চল কত দিন গান শর্নিনি তোর।'

টঙে উঠে তানপ্রো নিয়ে বসল নরেন। কান মলে-মলে স্রের বাঁধল। তার পর গাইল গলা ছেড়ে :

> জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী, তুমি রহ্মানন্দস্বর্ণিনী, তুমি নিত্যানন্দস্বর্ণিনী প্রস্কুত ভূজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী।

ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। নরেনের বন্ধ্রা ভাবল হঠাৎ কোনো অসম্থ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন বর্ম। জল নিয়ে এল ছ্রটে। ছিটে দিতে যাবে, বাধা দিল নরেন! বললে, 'দরকার নেই। ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শ্নতে-শ্নতেই প্রকৃতিস্থ হবেন।'

বেমন বলা তেমনি। চলল গানের নিঝ্রস্রোত। ঠাকুর চলে এলেন সহজাবস্থার। বললেন, 'যাবি, আমার সঙ্গে যাবি দক্ষিণেশ্বর? কত দিন যাসনি। চল না আজ। বেশিক্ষণ না হয় নাই থাকলি। আবার না হয় ফিরে আসবি এখননি। যাবি?' যাব। ঠাকুরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল নরেন। পড়ে রইল বই। পড়ে রইল তানপন্রা।



শিব গ্রহ-র বাড়ির ছেলে অন্নদা গ্রহ। অন্নদার কাছে নরেন আজকাল খ্র বেশি আনাগোনা করছে। হাজরা নালিশ করল ঠাকুরকে।

'নরেন অন্নদা এক আফিসওয়ালার বাসায় যায়।' বললেন ঠাকুর। 'সেখানে তারা ব্রাহ্ম-সমাজ করে।'

'বামনেরা বলে, অমদা গ্রহ লোকটার বড় অহৎকার।'

'বামন্নদের কথা শন্নো না।' ঠাকুর পরিহাস করলেন। 'তাদের তো জানো, না দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভালো। অমদাকে আমি জানি, ভালো লোক।'

'শ্বনলাম বেশ কঠোর করছে আজকাল।' হাজরা বললে। 'সামান্য কিছ্ব খেয়ে থাকে। ভাত খায় চারদিন অশ্তর।'

'বলো কি!' যেন একট্ব আশ্চর্য হলেন ঠাকুর।

শেষে বললেন আত্মতেথর মত : 'কে জানে কোন ভেক্সে নারারণ মিল্ ধার।' 'অমদার বাড়িতে নরেন আগমনী গাইলে।'

'সত্যি?' ঠাকুর যেন খ্রিশ হলেন। নিরাকার থেকে সাকারে আসছে নরেন? জ্ঞানের প্রাথর্য থেকে ভত্তির স্নিম্পতায়?

वलर्ज-वलर्ज्ये नरतन अस्म शास्त्रत।

'তুই আগমনী গেয়েছিস? কি রকম গাইলি? গা না একটিবার—'

নরেনম্ব নিয়ে বাইরে এলেন ঠাকুর। গোল বারান্দা পেরিয়ে গণগার পোস্তার উপরে এলেন। 'গা না—'

নরেন গান ধরল :

কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বলমা তাই।
কত লোকে কত বলে শ্বনে প্রাণে মরে যাই॥
চিতাভঙ্গম মেখে অঙগ, জামাই বেড়ায় মহারঙগে
তুই না কি মা তারি সঙগে সোনার অঙগে মাখিস ছাই॥
কেমনে মা ধৈর্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে—
এবার নিতে এলে পরে বলব উমা ঘরে নাই॥

সেই অন্নদা গহে একদিন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। 'তুমি তো নরেনের বন্ধ্ ?' উৎসহক হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর। 'জানো তো ওর বাবা মারা গেছে—' মাথা হে'ট করে রইল অন্নদা।

'ওদের বড় কষ্ট। দিন চলে না। এখন বন্ধ্বান্ধবরা যদি কিছ্ন সাহাষ্য করে তো বেশ হয়।'

অহ্নদা চলে গেলে ঠাকুরকে বকতে লাগল নরেন। সে কি কড়া-কড়া কথা! 'কেন, কেন আপনি ওর কাছে ও সব কথা বলতে গেলেন?' 'তাতে কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে মানে? আমার দ্বঃখ-দৈন্যের কথা যার-তার কা<mark>ছে বলে-বলে বেড়াবেন?</mark> আমার কি একটা মান নেই? আমি কি ভিখিরি?'

বকুনি থেয়ে কে'দে ফেললেন ঠাকুর। বললেন, 'ওরে তুই ভিখিরি হবি কেন? আমি ভিখিরি হব। আমি স্বারে-স্বারে ভিক্ষে করব তোর জন্যে।'

किन्जू मु: त्य-करण्डे एमर्टे यीम ना थारक जरव जवरे वृथा।

'বাঁচবার ইচ্ছে কেন? কেন দেহের যত্ন করি? ঈশ্বর নিয়ে সম্ভোগ করব, তাঁর নাম-গুণু গাইবাে, তাঁর জ্ঞানী-ভক্ত দেখে-দেখে বেড়াবাে।' দ্রৈলােক্য সান্যালকে বলছেন ঠাকুর: 'তাই মাকে বলেছিলাম, মা, একট্ব শক্তি দে বাতে হাঁটতে পারি, এখানে-ওখানে যেতে পারি, সংগ করতে পারি জ্ঞানী-ভক্তদের। তা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু—' তাই কোথায় কোন দােরে গিয়ে তাের জন্যে ভিক্ষে করব?

ঠাকুরের বড় অভিমান হয়েছে মা'র উপর। নরেনের এখনো একটা হিল্লে হল না!

দিন-দিন ম্লান হচ্ছে সেই চার্কান্তি! তাই বলছেন গ্রৈলোক্যকে : 'এই দেখ না, নরেন্দ্র—বাপ মারা গেছে, বাড়িতে বড় কন্ট, কোনো উপায় হচ্ছে না। শৃথ্য দৃঃখ ভোগ করছে।' একট্ব হয়তো থামলেন। বললেন, 'তা কি করা! ঈশ্বর কখনো স্থে রাখেন, কখনো দৃঃখে রাখেন—'

'আছে, তাঁর দয়া হবে নরেনের উপর।' যেন আশ্বাস দিল ত্রৈলোক্য।

'আর কখন হবে!' অভিমানে কণ্ঠম্বর ভারি হয়ে এল ঠাকুরের : 'তবে কাশীতে অম্বপ্রণার বাড়ি কেউ অভুক্ত থাকে না! কিন্তু যাই বলো, কার্-কার্ সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকতে হয়।' নরেন্দ্র কাছেই ছিল, তার দিকে সম্নেহ চোখে তাকালেন ঠাকুর। 'আমি নাস্তিক মত পড়ছি।' নরেন নিম্পূহের মত বললে।

'দ্বটোই আছে—অস্তি আর নাস্তি।' বললেন ঠাকুর : 'দ্বটোই যখন আছে, অস্তিটাই নাও না কেন?'

কী মনে হয় চারদিকে তাকিয়ে? একটা কিছ্ব আছে? না, সমস্তই এলোমেলো, ভাঙাচোরা? ট্রেনে যেতে-যেতে দেখি মাঠের ধারে পোড়ো বাড়ি, ইটের পাঁজা ভেঙে পড়েছে, ফাটলে-ফাটলে বট-পাকুড়ের জড়িপটি। সহজেই ব্বুঝে নিতে পারি, পরিত্যন্ত, জনশ্বো। আবার হঠাৎ কখনো আগ-রাতের দিকে চকিতে একটা আলো-জবালা বাড়ি চোখে পড়ে। কাউকে দেখা যায় না বটে, তেরছা আলোয় চোখে পড়ে কোনো আসবাবের ট্বুকরো কিংবা কোনো দেয়ালের পট-পঞ্জী। কিংবা দিনের বেলায় আবেরুটা বাড়িতে চোখে পড়ল, এরিয়েলের তার, কিংবা জামাকাপড় শ্বুকোতে দিয়েছে রেলিঙে। সহজেই ব্বুঝে নিতে পারি, লোক আছে। শ্রী আছে, শ্ভথলা আছে, স্থিতি-গতি আছে। তেমনি প্থিবীর চারদিকে তাকিয়ে কি মনে হয় এ একটা দেয়ালে-গাছ-গজানো পোড়ো বাড়ি, না, আলো-জবলা গানের-পরশ-লাগা আনন্দ-নিকেতন?

হয় নীতি, নয় শক্তি, নয় শৃত্থেলা—একটা তো কিছ্ আছে। অন্তত একটা ধারা-বাহিকতা। অন্তত একটা প্নেরাবৃত্তি। থাকাটাই যদি সত্যি হয় তবে তাই, তাই ভগবান।

'কিন্তু ভগবান তো ভন্তকে দেখবেন।' স্করেশ মিত্তির বললে নরেনের পক্ষ হয়ে। 'নইলে তাঁকে ন্যায়পরায়ণ বলি কি করে?'

'সেই তো মারা! ঈশ্বরের কাজ বৃঝি এমন আমাদের সাধ্য কি। ভীচ্মদেব শরশয্যায় শৃরে। পাণ্ডবেরা দেখতে এসেছেন। সংগ্য কৃষ্ণ। এসে খানিকক্ষণ পর দেখেন, ভীচ্মদেব কাদছেন। কি আশ্চর্য! পাণ্ডবেরা প্রশন করলেন কৃষ্ণকে—পিতামহ অন্ট্রস্বর এক বস্ব, এর মতন জ্ঞানী দেখা যায় না। ইনিও মৃত্যুর মায়াতে কাদছেন? তারই জন্যে কি? জিগগেস করো ভীচ্মকে। জিগগেস করাতে ভীচ্মদেব বললেন, কৃষ্ণ, ঈশ্বরের কাজ কিছ্বই ব্রুতে পারলাম না। যাদের সংগ্য সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন সেই পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নেই। যখনই এই কথা ভাবি তখনই কাদি। এই ভেবে কাদি ঈশ্বরের কার্য বোঝবার যো নেই।

'একট্ গা না—' वललেन रफ्त नरतनरक।

'ঘরে যাই—অনেক কাজ আছে।' ঘরে দাঁড়াল নরেন।

ঠাকুর অভিমানের সরে মিশিয়ে বললেন, 'তা বাছা, আমাদের কথা শ্নেবে কেন? যার আছে কানে সোনা তার কথা আনা-আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা, তার কথা কেউ শোনে না।'

সকলে হেসে উঠল।

'তুমি বাব, গৃহদের বাগানে যেতে পারো। প্রায় শ্রনি, আজ কোথায়, না গৃহদের বাগানে। এ কথা বলতুম না—তা তুই কে'ড়েলি করলি কেন?'

নরেন চুপ করে রইল কিছ্মুক্ষণ। শেষে বললে, 'যন্ত নেই। শ্বধ্ গান—'

'আমাদের বাছা যেমন অবস্থা। এইতে পারো তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত !'

'কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার—' গান ধরল নরেন। ভাবাবেশে তার চোখ বেরে জল পড়তে লাগল। দেখে ঠাকুরের মহানন্দ!

নরেন কি তবে ধ্যানের পথে? সমাধির পথে? যিনি নাদরহিত, ব্যঞ্জনরহিত, স্বর-রহিত, উচ্চারণরহিত, রেখারহিত—নরেন কি সেই ব্রহেন্তর সন্ধানে?

যেমন তিলের মধ্যে তেল, দ্বধের মধ্যে ঘি, ফ্বলের মধ্যে গন্ধ, ফলের মধ্যে রস, কাঠের মধ্যে আগ্রন তেমনি শরীরের মধ্যে আত্মা। সর্বব্যাপী, সর্বস্বর্প। স্নেহস্বর্প, স্বাদস্বর্প, সোরভস্বর্প। বাতাস যেমন আকাশময় ঘ্ররে বেড়াচ্ছে তেমনি ঈশবরও হ্দয়ে ব্যাপত হয়ে আছেন। হ্দয়ই আকাশ। বাতাস আর ঈশবর দ্বইই নিশ্বাসবস্তু। এই হ্দয়াকাশেই ধরতে হবে সেই সমীরণকে। নরেন কি সেই হ্দয়াকাশের অভিযানী?

'লাল জ্যোতি দেখল্ম।' ঠাকুর বলছেন তাঁর আশ্চর্য দর্শনের কথা : 'তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র—সমাধিন্থ। একট্ব চোখ চাইলে। ব্রুল্ব্ম ওই একর্পে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললাম, মা ওকে মায়ায় বন্ধ কর। তা না হলে সমাধিন্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।'



দেহত্যাগের আর দেরি নেই। প্রায়োপবেশনেই সমাধি-শয়ন নেব এবার। ঠাকুর তবে কি করতে আছেন? তাঁর ভালোবাসায় তবে আর লাভ কি? তিনি থাকতে যদি মা-ভাই-বোনকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয় তবে তাঁরই বা থাকবার কী অর্থ! এটনির আফিসে কিছ, খাটাখাটনি করল ক'দিন। অন্বাদ করল কখানা বইয়ের। জল গরম করবার মতও রোজগার নয়।

শত ঠেলা মেরেও সরানো যাচ্ছে না অভাবের হাতিকে। এবার ঠাকুর এসে হাত মেলান। তাঁর মা'র তো অনেক প্রতাপ। মা'র কাছে তাঁর তো অনেক থাতির। এবার তাঁর মাকে বলে-কয়ে একটা ব্যবস্থা করিয়ে দিন।

ছুটল দক্ষিণেশ্বর। একেবারে ঠাকুরের পদপ্রান্তে।

'আপনার মাকে একবারটি বলুন।'

অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'কি বলব?'

'মা-ভাই-বোনের কণ্ট আর দেখতে পারি না।' নরেন বললে প্রায় পরাভূতের মত : 'ওদের কণ্টের যাতে লাঘব হয়, একটা স্থায়ী চাকরি-বাকরি হয় আমার, আপনার মা'র কাছে স্পারিশ কর্ন একট্—'

ঠাকুর তাকালেন স্নিশ্ধ চোখে। বললেন, 'আমার মা, তোর কে?'

প্রতালকা। প্রস্তরপ্রতিমা।

নরেন মাথা হে'ট করে রইল। বললে, 'আমার কে না কে, তাতে কী আসে-যায়? আপনার তো সব। আপনার কথা তো আর ফেলতে পারবে না। একট্ব বল্বন না আমার হয়ে। যাতে টাকাকড়ির একট্ব মুখ দেখি। মা-ভাই-বোনের দ্লান মুখে একট্ব হাসি ফোটাই!'

'ওরে ও সব বিষয়-কথা বলতে পারি না—'

'ও সব বাজে কথা ছাড়ান।' নরেন মরীয়া হয়ে উঠল : 'আপনাকে বলতেই হবে। নইলে ছাড়ব না কিছাতেই।'

ঠাকুরের চক্ষর দর্বিট ছলছল করে উঠল। বললেন, 'ওরে, জানিস না, কতবার বলেছি তোর হয়ে। বলেছি, মা, নরেনের দর্বংশ-কণ্ট দরে কর্। নরেনকে টাকা দে—'

'বলেছেন? বেশ, আজ একবার বলান।'

'তই গিয়ে বল। কাছে বসে একবার মা বলে ডাক।'

'আমার ডাক আসে না।'

'তারই জন্যে তো হয় না কিছ্ম স্বোহা।' ঠাকুর তাকালেন তার ম্থের দিকে। 'তারই জন্যে তো তোর এত কণ্ট। তুই মাকে মানিস না বলে মা আমার কথাও শোনেন না। শোন,' ঘনিষ্ঠ হবার চেণ্টা করলেন: 'আজ মণ্গলবার। রাত্তিরে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম কর। তার পর যা চাইবি মা'র কাছে, মা দিয়ে দেবেন। লাট করেও মা'র ভাণ্ডার শেষ করতে পারবিনে।'

'সতাি ?'

'তুই দ্যাখই না চেয়ে।'

তবে আর ভয় নেই। আকুল হয়ে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগল নরেন। প্রার্থনা করা মাত্রই রাত্রির অবসান হয়ে যাবে। সম্পদে-সৌন্দর্যে ভরে উঠবে ঘর-দর্মার। ক্লেশভার কাঁথে নিয়ে পালিয়ে যাবে দারিদ্রা। উচ্ছল দক্ষিণ বাতাসের মত আসবে এবার সম্ভলতা।

কত সহজ সমাধান। শ্বের প্রণাম আর প্রার্থনা। শ্বের স্বীকৃতি আর সমর্পণ! উৎক-ঠার কন্টকের উপর দিয়ে হে 'টে-হে'টে এল সেই মণ্গলরাহি। ক্রমে এক প্রহর কেটে গেল। ঠাকুর এসে বললেন, 'যা এবার শ্রীমন্দিরে। প্রাণ ডেলে প্রণাম কর। তার পর চা প্রাণ ভ'রে।'

যেন নেশা করেছে নরেন, পা টলতে লাগল। কী না জানি সে দেখবে! কী না জানি শ্ননবে মা'র ম্থের থেকে! প্রস্তরময়ী প্রাণময়ী হয়ে উঠবে। জড়প্তলী হয়ে উঠবে সূভর্মবাণী।

মন্দিরে আর কেউ নেই। শুধু নরেন আর ভবতারিণী।

কী দেখল নরেন চোথ চেয়ে? দেখল অথিল জগতের জননী প্রেম ও প্রসম্নতার নিত্যনিবারিণী হয়ে বিরাজ করছেন। সৌম্যা স্কুদরী আতিহারিণী। সহস্ত্র-নয়নোজ্জ্বলা হয়ে সংসারে সমার্ড় হয়ে আছেন। কোথাও শোক নেই দ্বঃখ নেই অভাব-অভিযোগ নেই।

গ্রিলোকমোহিনী মৃতির কাছে দাঁড়িয়ে নরেন আর কী প্রার্থনা করবে? প্রণাম করে ভিত্তিবিহ্নল হৃদয়ে বলে উঠল, 'মা, জ্ঞান দাও, ভত্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও!' তন্ময়ের মত ফিরে এল ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর চণ্ডল হয়ে উঠলেন। 'কি রে, গিয়েছিলি মা'র কাছে? চেয়েছিলি টাকাকড়ি?' নরেন বিমৃট্রের মত তাকিয়ে রইল।

<sup>4</sup>কি রে, বলেছিলি আমার সংসারের দ<sub>্ব</sub>ঃখ কণ্ট দ্র করে দাও?'

'কি আশ্চর্য', সব ভূল হয়ে গেল। এখন কী হবে?' অসহায়ের মত মুখ করলে। 'যা, ষা, ফের যা।' ঠাকুর তাকে ঠেলে দিলেন মন্দিরের দিকে। 'গিয়ে ফের প্রার্থনা কর। মনের কথা মাকে না বলবি তো কাকে বলবি? কেন ভূল হবে? মাকে গিয়ে বল, মা আমাকে চাকরি দে, আরাম দে, স্বাচ্ছন্দ্য দে—'

নরেন আবার এসে দাঁড়াল ভবতারিণীর সমুখে।

সেই কনকোত্তমকান্তিকান্তা দয়াদ্রচিত্তা অখিলেন্বরী। সর্বব্যাপিনী মহতী স্থিতি-শক্তি। শক্তিমতী সত্তা। বিদ্যার পে উল্ভাসিনী।

কী আর ভিক্ষা করব মা'র কাছে? মহীর্পে মৃত্তিকার্পে জগৎসংসারকে মায়ের মতনই বৃকে করে আছেন। আমিও তো মা'র কোলে অমল শিশ্ব।

'মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও—'

আবার ফিরে এল ঠাকুরের কাছে।

'কি রে. এবার চেয়েছিল ঠিক-ঠিক?'

'পারল্ম না। এল না মুখ দিয়ে।'

'সে কি কথা? তুই কি আনাড়ি না আকাট?'

'মাকে দেখামাত্রই কি রকম একটা আবেশ আসে।' নরেন বলতে লাগল মুপ্পের মত। 'যা চাইবো বলে ভেবেছিলুম তা আর মনে করতে পারলুম না।'

'দ্রে ছোঁড়া! নিজেকে প্রথমে একট্ন সামলে নিবি।' ঠাকুর যেন তাকে শিখিরে দিলেন: 'গোড়াতেই তলিয়ে যাবিনে। সামলে নিয়ে চারদিক ব্বে-সমঝে মাথা ঠান্ডা করে চাইবি। যা, আরেকবার গিয়ে চেন্টা কর। এমন সোনার স্ববোগ আর व्यामरत ना।' नरतनरक व्यावात जिनि टर्ग्टल मिलान। नरतन व्यावात এस्म र्याच्यकः मन्मिरतः।

পরমা মারা মোক্ষর্পে বসে আছেন সামনে। স্দ্রবতী আকাশ থেকে সলিহিত মৃত্তিকা পর্যকত বিস্তীর্গ তাঁর আসন। দেহবৃদ্ধির্পে তিনি, আবার মনোর্পে তিনি। স্থদ্বঃখভোক্তা প্রাণর্পে তিনি, আবার বিশ্দুধ চৈতন্যর্পে তিনি। তিনি সর্বস্বর্গা সর্বেশ্বরী। হীনবৃদ্ধির মত তাঁর কাছে কী লাউ-কুমড়ো চাইব! যিনি বরদারিনী মৃতিতে অবাধদর্শনা হয়ে আছেন তাঁর কাছে আবার কী ভিক্ষে করব? যিনি সর্ববাধাপ্রশমনী তাঁর সন্তায় বিশ্বাস হোক এবার। তা হলে আর অভাব নেই কাত্রতা নেই অন্ধকার নেই।

'আর কিছ্ব চাই না মা, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।' বারে-বারে প্রণাম করতে লাগল নরেন।

প্রকৃষ্টর্পে অবনত হওয়ার নামই প্রণাম। অহংজ্ঞানকে প্রকৃষ্টর্পে নিপাতিত করার নামই প্রণিপাত। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশেনন সেবয়া।

মান্বের দরজায়, বিষয়ের দরজায় মাথা ১ কব না আর। সহস্রশীর্ষে প্রকৃতির্পিণী জননীকে প্রণাম করব।

্রিক রে, চাইলি এবার?' ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'চাইতে লম্জা করল!'

'লজ্জা করল!' আনন্দে হাসতে লাগলেন ঠাকুর। নরেন বসল তাঁর পদচ্ছায়ে। তখন ঠাকুর তার মাথায় হাত বর্লিয়ে দিতে-দিতে বললেন, 'মা বলে দিয়েছেন তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না কোনোদিন।'

ও-সবে আর যেন আগ্রহ নেই নরেনের। বললে, 'আমাকে মা'র গান শিখিয়ে দিন।' 'কোন্টা শিখবি?'

মা দ্বং হি তারা—সেই গানটা—' ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন।

মা দং হি তারা

ত্রিগ্রেধরা পরাংপরা।
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী
তুমি দর্গমেতে দর্ঃখহরা॥
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমিই আদ্য ম্লে গো মা,
আছ সর্বঘটে অজ্যপর্টে
সাকার আকার নিরাকারা॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়তী,
তুমিই জগম্ধাতী গো মা
তুমি অক্লের ত্রাণকত্রী
সদাশিবের মনোহরা॥

সারা রাত গাইলে ঐ গান। ঘ্রুরতে গেল না। নিশীথরাত্রির সংগীতময়ী মহতী সন্তায় আচ্ছন হয়ে রইল।

পরদিন দ্বপ্রেবেলা পর্যক্ত ঘ্রুম্বচ্ছে নরেন। তার পাশে বসে আছেন ঠাকুর। যেন পাহারা দিচ্ছেন।

বৈকুণ্ঠ সান্যাল এসেছে।

'ওরে এই ছেলেটিকে চিনিস? এ বড় ভালো ছেলে, নাম নরেন্দ্র।' 'এখনো ঘুন,ছে যে?'

'কাল সমস্ত রাত মা'র গান গেয়েছে—মা স্বং হি তারা। গাইতে-গাইতে রাত কাবার। কাল কী হয়েছিল জানিস নে বৃ.্ঝি?'

কোত্হলী হয়ে তাকাল বৈকুণ্ঠ।

'মাকে আগে মানত না, কাল মেনেছে। কণ্টে পড়েছিল তাই মা'র কাছে গিয়ে টাকাকড়ি চাইতে বলে দিয়েছিলাম। তা গিয়েছিল চাইতে, কিন্তু পারল না! লজ্জা করল!' বলতে-বলতে আনন্দে উছলে পড়ছেন ঠাকুর: 'বললে, ফ্রল-ফল চেয়ে কী হবে, মা তোকেই চাই। তাই গান শিখে নিয়ে গাইলে সমস্ত রাত—তুমি অক্লের গ্রাণকগ্রী, সদাশিবের মনোহরা। কালী মেনেছে নরেন, মা মেনেছে, বেশ হয়েছে—তাই না?'

বৈকুণ্ঠ সায় দিল : 'বেশ হয়েছে।'

হাসতে লাগলেন ঠাকুর : 'নরেন কালী মেনেছে, মা মেনেছে—কী বলো, বেশ হয়েছে । কেমন ? তাই না ?'

> যা দেবী সর্বভূতেষ, ছায়ার,পেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যে নমস্তস্যে নমস্তস্যে নমে।



'আত্মজীবনী লেখা মানে কতগনলো মিছে কথার জাল বোনা।' বলছেন গিরিশচন্দ্র। 'শ্ব্ব লোকের কাছে দেখাবার চেন্টা আমি খ্ব বাহাদ্র—আমার খাওয়া, শোওয়া, ঘ্ম, স্বান, চিন্তা সব অসাধারণ। দোষগালি ঢাকা দিয়ে আমি মসত একজন ভগবানের দেপশ্যাল-মার্কার তৈরি—এই তো বলতে হবে। দন্ভের এর চেয়ে আর কিছ্ম প্রকাশ হতে পারে না। শাধ্ব পালিশ করে নিজেকে দেখানো, আমি কত মহং, কৃত উদার, কৃত প্রতিভাশালী। আত্মজীবনী মানে নিজের ওকালতি করা।' 'কেউ-কেউ তো আত্মজীবনীতে নিজের দৃষ্প্রবৃত্তির কথাও বলে থাকেন।' বললেন একজন।

'তাও নিজের মহত্ব প্রকাশ করবার জন্যে।'

আমার অহৎকার ভেঙে ফেল, ধুলো করে দাও। একটি ফ্বংকারে উড়িয়ে দাও মৃত-পত্রের জঞ্চাল, আবার একটি ফ্বংকারে বাজিয়ে তোলো স্তম্ভিত সম্দের শংখ। নিজের প্রছের আলোতে জোনাকির মত আত্মসংসার আলোকিত দেখছি, সে স্থামার বাইরে আর সবই অস্বীকৃত—এবার দেখাও তোমার স্পর্শপ্রগাঢ় অন্ধকার। যেখানে বিচ্ছিত্তি নেই, বিবিক্ততা নেই, শ্বধ্ব অনন্ত অন্তর্ব্যাপ্ত। তুমি যদি প্রত্রের থেকে প্রিয়, বিত্তের থেকে প্রিয়, অন্যতর সমস্ত কিছ্বর থেকে প্রিয়, তবে স্ব্যাধনদ্রব্যে কেন সমাসক্ত রেখেছ? ভেঙে দাও এই মধ্পাত্র। ভোগ তো একরকম মনোবিকার। ভেঙে দাও এই মত্ততার স্বংন। কাটিয়ে দাও এই রোগরাত্রি। অহং থেকে আত্মাতে নিয়ে চলো।

'আহা, বসেছেন দেখ না!' বললেন ঠাকুর, 'যেন গোঁফে চাড়া দিয়ে সাইনবোড মেরে বসেছেন!'

কিন্তু গোঁফের তেজ কর্তাদন! কর্তাদনই বা সাইনবোর্ডের চাকচিক্য।

একজন এলে আরেকজন যায়। আরেকজন এলে সে-একজন থাকে না। তাদের চির-কালের ঝগড়া। কিছ্বতেই তারা থাকতে পারে না একসঙ্গো। একজনের প্রকাশে আরেকজনের পলায়ন। তারা হচ্ছে 'আমি' আর 'তিনি'। অহং আর আত্মা। হয় আমি থাকি নয় তুমি থাকো। আর, তুমি যদি আসো আমি কোথায়!

পাছে অহত্কার হয় ব'লে গৌরীচরণ "আমি" বলত না—বলত "ইনি"। আমিও তার দেখাদেখি "ইনি" বলতাম। আমি খেরেছি না বলে বলতাম ইনি খেরেছেন। সেজবাব, তাই দেখে একদিন বললে, সে কি কথা, তুমি কেন ওসব বলবে? ওসব ওরা বল্ক, ওদের অহত্কার আছে। তোমার তো আর অহত্কার নেই।'

না, আমারও বৃঝি অহঙ্কার হত মাঝে-মাঝে!

পূর্বকথা, বেলতলায় তল্তের সাধনার কথা বলতে গিয়ে বললেন ঠাকুর, 'যেদিনই অহঙ্কার করতুম তার পরিদিনই অসুখ হত।'

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির সেই মেথরানির কথা মনে নেই? তার যে কি অহঙ্কার! গায়ে দ্ব-একখানা গয়না ছিল। যে পথ দিয়ে আসে গয়নার ঝলস দিয়ে বলে, এই, সরে যা! তার মানে, এই দেখে যা! মেথরানিরই এই, তা অন্য লোকের কথা আর কি বলবো!

একমাত্র নিরহণ্কার যুখিণ্ঠির। পাঁচ ভাই চলেছে মহাপ্রস্থানে। সর্বপ্রথম পড়ল সহদেব। ভীম জিগগেস করল, সহদেবের পতনের কারণ কি? যুখিণ্ঠির বললেন, সহদেব মনে করত তার মত প্রাপ্ত আর কেউ নেই—সেই অহণ্কারে। তার পরে পড়ল নকুল। নকুল পড়ল কেন? নকুল ভাবত তার মত রুপবান আর কেউ নেই—সেই অহণ্কারে। তার পরে অর্জুন। অর্জুন ভাবত, আমিই সর্বাগ্রগণ্য ধন্ধর—সেই ব্রহ

অভিমানে। তার পরে ভীম। আমি কেন পড়ল্মে? তুমি অতিরিক্ত ভোজন করতে, অন্যের শক্তি উপেক্ষা করে নিজের শক্তির শ্লাঘা করতে, সেই দপে। সশরীরে স্বর্গে এলেন শন্ধ্ন য্নির্যাহিত্য।

তোমার দম্ভ নয়, তোমার দয়া!

নদীতীরে বসে তপস্বী সন্ধ্যা করছিলেন, এক নিরাশ্রয় বৃশ্চিক ভাসতে-ভাসতে সেখানে এসে উপস্থিত। স্থলে আশ্রয় দেবার জন্যে জল থেকে তাকে তৃললেন তপস্বী। তুলতে-না-তুলতেই বৃশ্চিক তাঁকে দংশন করল। বিষজ্বলায় অস্থির হয়ে জলে তখ্নি তাকে ছুংড়ে ফেললেন। জলে পড়ে বিপল্ল বৃশ্চিক আবার হাব্দুব্ খেতে লাগল। দেখে আবার দয়া হল তাপসের। আবার তাকে তুললেন হাতে করে। আবার দংশন। আবার নিক্ষেপ। পরে ভাবলেন, বৃশ্চিক তার নিজের ধর্ম বারে-বারে পালন করছে বারে-বারে দংশন করে, কিন্তু আমি কেন ধর্মশ্রণ ইছি । আমার সর্বজীবে দয়া। আমি কেন তাকে জলে ছুংড়ে ফেলছি । আমার চেয়ে বৃশ্চিক বেশি স্বধ্যাশ্রিত। এই ভেবে আবার তাকে তুললেন জল থেকে। দংশন করলেও এবার আর ফেললেন না। স্থলেই স্থান করে দিলেন।

বার-বার ঘষলেও চন্দন চার্কশ্ধ। বার-বার ছিল্ল করলেও ইক্ষ্কাণ্ড মধ্কবাদ্। বার-বার দশ্ধ করলেও কাঞ্চন কান্তবর্ণ। তেমনি যারা সন্জন তারা প্রকৃতিবিক্কৃতি-শ্ন্য।

তোমার ক্ষোভ নয়, তোমার ক্ষমা।

তুমি অতৃণ মাঠ। সেখানে আগন্ন পড়লেও বা কি। আগন্ন মাটির স্পশ্বে আপনিই শানত হয়ে বায়। তপত লোহকে ছেদন করবার জন্যে তোমার হাতে শীতল লোহ। ধ্লির ধরণীতে তুমিই ধারাধর।

তুমি পি'পড়েটির পর্যান্ত নিন্দা করো না। বরং তার পায়ের ন্প্রগ্রেঞ্জনিটি শোনো।

'নগণ্য পি'পড়ের পর্যন্ত নিন্দে কোরো না।'

এ সংসারে সন্থ দ্বর্লভ, সন্থই আবার স্বলভ। তাই কেউ যদি আমার নিন্দা করে প্রীতিলাভ করে, সমক্ষেই হোক বা অসাক্ষাতেই হোক, কর্বক, আনন্দ পাক। নিন্দা করার অধিকার দিয়েই তাকে আমি অভিনন্দিত করছি।

ভববল্লী কি? তৃষ্ণ। দারিদ্র কি? অসন্তোষ। দান কি? অনাকাশ্কা। ভোগ্য কি? সহজ সূখ। ত্যাজ্য কি? অহণ্কার।

নিজের অন্তর্গণদের দেখবার জন্যে ব্যাকুল তখন ঠাকুর। রাতে ঘ্রম নেই। কালী-মন্দিরে বসে-বসে কাঁদেন। বলেন, 'মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও। মা গো, ওকে এখানে এনে দাও; যদি সে না আসতে পারে তা হলে আমাকে সেখানে নিরে বাও। আমি দেখে আসি।'

থেকে-থেকে তাই ছনুটে আসেন বলরাম বসনুর বাড়িতে। সেখানেই প্রেমের হাট বসিরেছেন। বলেন, জগলাথের সেবা আছে বলরামের। খনুব শনুষ্থ অল্ল। এসেই বলরামকে বলেন, বাও, নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এস। এদের খাওরালে নারারণকে খাওরানো হয়। এরা সামান্য নর, এরা ঈশ্বরাংশে জক্মেছে। এদের খাওরালে তোমার ভালো বই মন্দ হবে না।'

বলরাম আবার একট্র হাত-টান।

ঠাকুরকে একদিন গাড়ি করে দিয়েছে দক্ষিণেশ্বর যাবে। ভাড়া ঠিক করেছে বারো আনা। সে কি কথা! বারো আনায় দক্ষিণেশ্বর?

'তা ও অমন হয়।' ঘাড় নেড়ে দিয়ে চলে গেল বলরাম। শেষকালে কেলেঞ্চার। বাস্তার মাঝেই গাড়ি পড়ল ভেঙে। ঘোড়া আর যেতে চায় না। চাব্ক চালালো গাড়োয়ান। তখন সেই ভাঙা গাড়ি নিয়েই দে-দৌড়। পড়ি কি মরি ঠিক নেই।

যখনই দেখবে বন্দোবস্তটা একটা দিখিল বা কৃপণ, তখনই ঠাকুরের ভাষায় 'বলরামের বন্দোবস্ত'। গাড়ি না করে ঠাকুর যদি নোকোয় আসেন তবেই যেন বলরাম বেশি খাদি। কড়া-গণ্ডা উশাল করে নেওয়ার পক্ষপাতী। তাই বললেন একদিন ঠাকুর, 'যখন খাটি দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই আজ বিকেলে নাচিয়ে নেবে।'

কীর্তানের সময় ঠাকুর যখন নাচেন তখন বলরাম খোল বাজায়। সে আবার আরেক যন্দ্রণা। বলরামের তালবোধ নেই। তার ভাবখানা হচ্ছে এই, আপনারা গাও নাচো আনন্দ করো. আর আমি যেমন-তেমন খোলে চাঁটি মারি।

হাজরা ঠাট্টা করে বলে, 'তোমার খালি বড়লোকের ছেলের দিকে টান।'

'তাই যদি হবে তবে হরীশ, নেটো, নরেন্দ্র—এদের ভালোবাসি কেন? ভাত ন্নে দে খাবার পয়সা জোটে না নরেন্দ্রর।'

বলরাম জিগগেস করল, 'সংসারে পর্ণেজ্ঞান হয় কি করে?'

'শ্বেদ্ব সেবা করে। মায়ের সেবা করে। জগতের মা-ই সংসারের মা হয়ে এসেছেন।' বললেন ঠাকুর। 'যতক্ষণ নিজের শরীরের খবর আছে ততক্ষণ মা'র খবর নিতে হবে। তাই হাজরারে বলি, নিজের কাশি হলে মিছরি মরিচ করতে হয়়। যতক্ষণ এ সব করতে হয় মা'র খবরও নিতে হয়। তবে যখন নিজের শরীরের খবর নিতে পাচ্ছি না, তখন অন্য কথা। তখন ঈশবরই সব ভার লন।'

ঠাকুর ও ভন্তদের খাওয়াবার নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছে বলরাম। বারান্দায় বসে গিয়েছে সার বে'ধে। দাসের মতন দাঁড়িয়ে আছে বলরাম, প্রভুর মত নয়। তাকে দেখলে কে বলবে সে এ বাডির কর্তা।

একদিন ভাবদ্ ভিটতে বলরামকে দেখলেন ঠাকুর। বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যণত দেখলেন চৈতন্যদেবের সঙ্কীতনের দল চলেছে। তার প্রেরোভাগে বলরাম। কির্পে ভক্ত এখানে আসবে আগে থেকে তা দেখিয়ে দেয় মহামায়া। বলরাম না এলে চলবে কেন? নইলে মৃডি-মিছরি সব দেবে কে?

প্রথম বেদিন দেখলেন দক্ষিণেশ্বরে, বললেন, 'ওগো মা বলেছেন তুমি যে আপনার জন। তুমি যে মা'র একজন রসদদার। তোমার ঘরে এখানকার অনেক জমা আছে— কিছু কিনে পাঠিয়ে দিও।'

তাই দেয় বলরাম। চাল-ভাল চিনি-মিছরি আটা-সর্বাজ সাগ্য-বার্লি। বলেন ঠাকুর, 'ওর অন্ন আমি খ্রুব খেতে পারি। মুখে দিলেই যেন আপনা হতে নেমে যায়।' দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির নাম রেখেছেন 'মা কালীর কেল্লা'—প্রথম কেল্লা। শ্বিতীয় কেল্লা হচ্ছে ব্ললরামের বাড়ি। ৫৭ রামকান্ত বস্বৃদ্ধিট।

সেই বাড়িতেই ঠাকুরের সঙ্গে গিরিশ ঘোষের দ্বিতীয় দেখা।

প্রথম দেখা এটনি দীননাথ বোসের বাড়িতে। বোসপাড়া লেনে। 'ইন্ডিয়ান মিরর' পড়ে প্রথম জানতে পায় পরমহংসদেবের কথা। এ আবার কেমন পরমহংস! ব্রাহ্মরার বেশ ভোল বদলাচ্ছে যা হোক। হরি ধরেছে, মা ধরেছে, এবার মনের মত এক পরমহংসঞ্জ খাড়া করেছে দেখছি। ভেলকি ধরেছে মন্দ নয়। এমনি করে লোক বাগাবার মতলব। যাই একবার দেখে আসি গে।

বেজায় ভিড় হয়েছে। ঠাকুরকে ঘিরে বহ' ভান্তের সমাগম। ঐ বৃঝি কেশব সেন। ঘন-ঘন সমাধিস্থ হচ্ছেন ঠাকুর আবার সমাধিভণ্ডেগর পর উপদেশ দিচ্ছেন। যারা শ্লুনছে তারা যেন কর্ণ দিয়ে সুধা পান করছে।

সন্ধে হয়েছে। সেজ জেবলে রেখে গেল ঠাকুরের সামনে। ঠাকুরের তখনো অর্ধবাহ্য-দশা। বললেন, 'সন্ধে হয়েছে?'

ঢং! গিরিশের মন তেতে উঠল। দিব্যি সেজ জন্বছে সামনে, আর, বলছে কিনা, সন্ধে হয়েছে ? সন্ধে না হলে আলো কেন ?

সন্থে হয়েছে? আবার জিগগেস করলেন ঠাকুর।

হ্যাঁ, হয়েছে। কে একজন বলে উঠল।

কেউ একজন না বলে দিলে যেন সন্থে হয়েছে কিনা বোঝা যাবে না! চোখের সম্থে আলো জেবলে দিলেও না! ব্জর্কি আর কাকে বলে! বিরক্তিতে সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল গিরিশের। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরলে জিগগেস করলে পিসেমশাই, সদরালা গোপীনাথ বোস, 'কেমন দেখলে হৈ?'

একবাক্যে নস্যাৎ করল গিরিশ। 'ব্রজর্রুকি।'



দ্বিতীয় দেখা বলরাম-মন্দিরে। অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছে বলরাম। গিরিশকেও। কিন্তু ও কে? ওকে চেন না? ও বিধঃ। কীর্তনিওয়ালী। ঠাকুরকে প্রণাম করল বিধা। ঠাকুরও মাটিতে মাথা রেখে দীনভাবে নমস্কার করলেন। কথা বলতে লাগলেন বিধার সংগ্যা। পরিহাসমধার সরল আলাপ।

অম্তবাজারের শিশিরকুমার ছিলেন সেখানে। তাঁর ভালো লাগল না। গিরিশের সঞ্জে জানাশোনা, তাই তাকেই জানালেন তাঁর বিরক্তি। বললেন, 'চলো হে গিরিশ আর কীদেখবে?'

'না, আরো একট্র দেখি।'

'এই তো দেখলে—' প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন গিরিশকে।

গিরিশ দেখেও দেখল না, ব্রুঝেও ব্রুঝল না।

চৈতন্যলীলা অভিনয় করছে গিরিশ। দৃশ্যপট আঁকছে যে চিত্রকর তার সঙ্গে কথা. কইছে। আঁকিয়ে গৌরভন্ত। ভত্তি না হলে রেখায় ফ্রটবে কি করে পেলবতা! চোখে জাগবে কি করে সংবেদনের স্বংন!

'তোমার গোরাভেগর মহিমা কিছু, বলতে পারো?'

পারি বৈকি। তাঁকে দেওয়া ভোগের রুটিতে তাঁর দাঁতের দাগ দেখি।

'বলো কি হে--'

'সারাদিন খেটে-খ্রটে বাড়ি ফিরি। বাড়ি ফিরে স্নান করে নিজের হাতে রাঁধি। গোর-হরিকে ভোগ দিই। আকুল হয়ে ডাকি তাঁকে অন্ধকারে। দেখি তিনি খেয়ে গেছেন। ভোগের রুটিতে তাঁর দাঁতের দাগ।'

অন্তরের প্রেমধ্যানটি চোখে-মুখে ফুটে রয়েছে। অগাধ বিশ্বাসের স্বচ্ছ সরোবরে ভক্তির শ্বেতপদ্ম। এ যেন সেই তন্ম বিন্মু পরশ নয়ন বিন্মু দেখা।

ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদতে বসল গিরিশ।

কবে নিজের রূপ ভূলে অর্পের রূপ দেখতে পাব? কে দেবে আমাকে সেই তৃতীয় নয়ন? কে আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাবে? কে দেবে সেই আলোকময়ের সংবাদ?

চৈতন্যলীলা মূর্ত হল রঙগমণ্ডে। নামল জগাই-মাধাই। গগনমণ্ডপ থেকে নামলেন গৌরচন্দ্র। বাজল খোল-করতাল। হরিনামের বান ডেকে এল। সবাই ডুবল সেই নামপ্রেমসাগরে।

'থিয়েটারে গৌর নেমেছে। তীর্থ হয়েছে নাট্যশালা। বসে গিয়েছে ভব্তির চাঁদনি বাজার। চল দেখে আসি—'

লোক আসছে দলে-দলে। শহর-গ্রাম ভেঙে। দিম্ম্ট হয়ে। কিন্তু হে অমানীমানদ, দ্বাদলশ্যামম্তি, তুমি কবে আসবে? হে লাবণামনোরম, কবে দেখব তোমাকে? মাধাই বলছে জগাইকে: 'জগা তুই নাচছিস কেন?'

'বৈরাগী হব। ব্যাটারা কিন্তু বেড়ে গায়, হরি হে দেখা দাও। মেধো, আমায় তেলক কেটে দিতে পারিস?'

'আচ্ছা হরে কে রে শালা, জগা, জানিস?' মাধাই টলছে নেশার ঝোঁকে: 'আমি হলে বলতেম, ধরে লে আও শালাকো! আমার মনে হর এক শালা মালপোওরালা। খিদে পেলেই ডাকে।' শিচক্লে থিদে বাগিরে নেয়। আমার তো চারখানা খেতেই কুপোকাং। আর ওরা এক-এক ব্যাটা রাধা বলে আর বিশখানা ওড়ায়।

'এক শালাকে একদিনও বাগে পেল্ম না।' মাধাই আপসোস করল।

জগাই ঠেলা মেরে বললে, 'তুই শালা যে মাতাল হয়ে ভোঁ হয়ে থাকিস—'

'দ্যাথ মাতাল বলিস তো ভালো হবে না। কোনো দিন মাতাল দেখেছিস? তুই ষেমন ছটাকে—আমি দুসের থেয়ে সানসা আছি। এখন চলেছিস কোথায়?'

'চল দা কেন্তন শোনা যাক গে। ব্যাটারা বেড়ে বাজায়—'

'তুই বড় গান শোননেওয়ালা—' ঠেলা মারল মাধাই।

ওেরে বেশ এক রকম রাধে-রাধে বলে, আমার ভাই রাধী নাপতিনীকে মনে পড়ে।' 'তুই দেখছি বৈরাগী হবি—'

'তোর চৌন্দ দ্বগুনে বাহার পুরুষ বৈরাগী হোক।'

আহত অভিমানের সারে মাধাই বললে, 'ভেয়ের চোন্দপরেষ তোলে রে শালা?' কে এরা জগাই-মাধাই? এরা কি দরুকড়ি সেন আর স্বয়ং গিরিশচন্দ্র?

ট্যাঁকে মটর-ভাজা, গিরিশের বাড়িতে এসেছে দ্বকড়ি। এসেছে মদের পিপাসায়। বাবা, সংখ্য 'দোপ্য মটর' আছে, এখন একট্য মদিরা পেলেই দাহ মেটে।

মদ নেই। আসবাব-পত্র পালিশ করবার জন্যে এক বোতল মেথিলেটেড স্পিরিট আছে। তাই সই।

নরেন সেই স্পিরিট ঢেলে দিল গেলাশে। জল না মিশিয়ে অম্লানবদনে তাই টেনে নিল দুকড়ি। অম্লানবদনে দশ্ধ মটর চিবুতে লাগল।

'এ করলে কি ?' নরেনকে ধমকে উঠল গিরিশ : 'এ যে সাক্ষাৎ বিষ। লোকটা যে এক্ষ্রিন মারা যাবে।'

'আরে মশাই, ওতে আমার কি হবে?' অম্লানবদনে বললে দ্বকড়ি সেন। 'ও আমি নিত্য খাই।'

'বোতল-বোতল মদ খেরেছি। একদিন বাইশ বোতল বিয়র খেরেছিল্ম।' অতীতের কথা বলছেন গিরিশচন্দ্র। 'মদ খেরে দেখেছি কি জানো? জোর করে মনকে ধরে রাখা—সে চেন্টায় আবার অবসাদ আসে—আবার সেই অবসাদ দরে করবার জন্যে আবার মদ খাও।'

'তামাক?' জিগগেস করলেন কুম্দবন্ধ।

'তামাক! তামাক ঢের দেখেছি। ওর ঝাড়ে-বংশে খেয়েছি। শর্ধর কি তামাক? গাঁজা, আফিং, চরস, ভাং—কিছর বাকি রাখিনি।'

'তাই বলে গাঁজা?'

'গাঁজাতে ভীষণ উইল-পাওয়ার বাড়ে। যখন গাঁজা টেনে ব'দ হর্মোছ, তখন সত্যি-সত্যি রোগ সারিয়েছি উইল-পাওয়ারে। কিন্তু যাই বলো, আফিঙের মত ছোটলোক নেশা আর নেই। আমার শেষ নেশা দাঁড়িয়েছিল আফিং। একদিন আঙ্কর কিনেছি কতগ্রলি। অবিনাশ, বামনুনের ছেলে, সর্বদা আসে এখানে। ওকে চারটে আঙ্কর দিলাম। কিন্তু দেবার পরক্ষণেই মনে হল চারটে না দিয়ে দন্টো দিলেই হত। তখন ৪(৮৮) মনে-মনে বিচার করলাম—মন শালা এত ছোটলোক হল কেন? ভেবে-চিন্তে দেখলাম, আফিঙের এই কাজ। তখন দঢ়েসত্কল্প হয়ে আফিং ত্যাগ করলাম—'

"আর সব?'

'সব ছেড়েছি।'

'ছাড়তে পারলেন?' বিশ্ময়ে ও ভক্তিতে আম্লাত কুমানের কণ্ঠস্বর।
'সাধে ছেড়েছি? প্যায়দায় ছাড়িয়েছে।'

'কোনো নেশা করতে ইচ্ছে হয় না?'

'ঠাকুরের ইচ্ছের হর না।' অশ্রুতে আচ্ছন্ন হরে এল গিরিশের চোথ: 'জীবনে অনেক অকাজ-কুকাজ করেছি। কোনো পাপ করতে আমার বাকি নেই। সব রকম হয়েছে। কিন্তু ওই আমার গোরবের পসরা। ধ্লোকাদা মেথেই দাঁড়িয়েছি ঠাকুরের সামনে। শ্ব্ধ এই আমার গোরব—আর আমার কিছ্ব নেই—এই আমার পাপ, এই আমার ধ্লোকাদা। এখন তুমি কোলে তুলে ধ্লোকাদা মুছে নাও তো নাও—'

আর আমার কিছ্ম নেই। আমার শ্ব্র শরণাগতি। আমার শ্ব্র সমর্পণের তর্পণ। তুমি যদি আমাকে ফেলে দেবে তো দাও। কিন্তু কোথার তুমি ফেলবে? যেখানে ফেলবে সেখানেও তোমার কোল মেলা। তোমার কোলের বাইরে তো আর জারগা নেই। তাই যেখানে রাখবে সেখানেই আমি তোমার কোলে ব'সে।

শাস্ত্রে বলে, কাশীতে মরলে মৃত্তি মেলে। তাই মৃত্যুকালে কবীর চললেন কাশী ছেড়ে। বললেন, কাশীর বাইরেও যে মৃত্তি আছে এটি প্রত্যক্ষ করব।

পরিচ্ছন্ন ও পন্ণারন্চিকে স্থান দেবে এর মধ্যে বাহাদন্ত্রি কি! যে কাঠে ঘন্ণ ধরে তাকে যজের সমিধ করতে পারো তবেই ব্রিঝ বাহাদন্ত্রি। যে লোহায় মরচে ধরে তাকে করতে পারো স্বর্ণপ্রভ তবেই ব্রিঝ তোমার কৃতিত্ব। আর যে দেহে কামের বাসা তাকে করতে পারো তোমার মোহন মুরলী তবেই ব্রিঝ তুমি কত বড় কারিগর।

তোমার দরশ-পরশ যে অমৃতসরস তা বৃঝি কি করে? তোমার প্রেম যে শৃনি স্পর্শ-মিণ তার প্রমাণ কি? আমার হৃদয় ছাড়া কোথায় আর তার পরথ হবে? যদি আমিও হিরশময় হতে পারি তবেই তো বলতে পারি তোমার প্রেম পরমধন পরশমিণ। আমি যদি নিরাময় হতে পারি তবেই তো জানবে জগজ্জনে, তুমি অয়ময় অমৃতময় কল্যাণ-কর্ণায়য়। তুমি রোগাতের ভিষক, অকিণ্ডনের সর্বস্ব, দরিদ্রের অক্ষয় কোষাগার। যথন তগত লোহার শলাকা দিয়ে বিন্ধ করে ছিদ্র করেছ তখন বৃঝিনি, ফল্রণায় আর্তনাদ করেছি, কিন্তু এখন যখন হাতে তুলে ম্রলী করে বাজাছ, তখন এই বলে কাঁদছি, শৃর্ধ্ব স্বত ছিদ্র না করে কেন আমাকে তুমি শতিছিদ্র করোনি? বাঁশকে যদি বাঁশিই না করবে তবে কেমন তুমি বংশীধর?

'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখে বৈষ্ণব বাবাজীরা ভ্রানক বিগলিত হয়েছে। সব সময়ে দিরে আছে গিরিশকে। তার হল্ মরে তাদের ঘনঘন আনাগোনা। কেউ বলছে তার মধ্যে নিত্যানন্দ আবিভূতি হয়েছেন, কেউ বলছে আপনার উপর মহাপ্রভূর কী কুপা! গিরিশ দেখল তার কাজকর্মের সমূহ বিপদ। এদের না তাড়ালে রক্ষে নেই।

সে দিন হল্-ভর্তি লোক। বাবান্ধী বৈষ্ণবদেরই ভিড়। কেউ বলছে, কি ভক্তি, কেউ

বলছে, কি প্রেম! কেউ বলছে, কি গান! এমন স্বধার হরিনাম সাধের পণে কিনবি আয়!

বোতল খুলে গেলাশে মদ ঢালল গিরিশ।

'কি খাচ্ছেন? ওযুধ?' জিগগেস করল এক বাবাজী।

আরেক জন গদগদ হবার চেন্টায় বললে, 'ও কি মহাপ্রভুর চরণামত ?'

'না, মদ।' গিরিশ একটা বোমা ফেলল ঘরের মধ্যে।

'दारमः ! दारमा !' नारक-कारन काभफ़ भद्देख भानात्ना वावाङीदा ।

হ্যাঁ, মদের নেশা। পদের নেশা। ঈশ্বরপদের নেশা। নেশা ছাড়তে-ছাড়তে চলেছি। একটার পর আরেকটা। নতুনের পর আরো নতুন। নেশা ছাড়া নিশি নেই। সর্বশেষে সর্বনাশের নেশা। শিখর-শিহর।

চোরাস্তায় রকে বসে আছে গিরিশ। ভক্তপরিবৃত হয়ে সমূখ দিয়ে চলে গেলেন ঠাকুর। চোখের পরে চোখ পড়ল। এক চোখের আকাশ থেকে আলো এসে পড়ল আরেক চোখের উঠোনে।

হ্দরের ঘ্রিড়তে যেন কার স্বতো বাঁধা। টান পড়েছে ঘ্রিড়তে। কাল্লিক খাচ্ছে।
'আপনাকে ডাকছেন পরমহংসদেব।' একজন ভক্ত এসে খবর দিল।
লাফিয়ে উঠল গিরিশ। 'কোথায়?'

বলরাম-মন্দিরে।

আর কথা নেই, ডাক এসে গেছে। কিন্তু পাব কি ঠিকানা ? ঠিকানা পেলেও কি পারব পেশছতে?

'বাব, আমি ভালো আছি। বাব, আমি ভালো আছি।' আপন মনে বলছেন ঠাকুর। এ কি গিরিশকে উদ্দেশ করে বলা?

বলতে-বলতে ভাবান্তর হল ঠাকুরের। বললেন, 'না, না, এ ঢং নয়। এ ঢং নয়।'
কি করে ব্রুলেন আমার মনের কথা? কে এ সত্যবাক, সত্যজ্ঞানী? যে রুপে ষানিনিদ্রত তাই সত্য। সর্বরুপে নিত্য যে বিরাজিত সেই সত্য। সমস্ত সংশয়খিম ব্রুদ্ধির উপরে সেই সত্যই কি জ্বলছে স্যুৰ্বের মত?

সরাসরি আলাপ হল গিরিশের সঙ্গে।

'গ্রের্ কি?' জিগগেস করল গিরিশ।

'ঐ যে, কুটনি। যে মিলন ঘটিয়ে দেয়। ঘটক।'

সচিদানন্দই গ্রের্রপে আসেন। গ্রের্কে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে তো মন্দ্রে বিশ্বাস হবে? বিশ্বাস হলেই বিশ্বজয়। একলব্য কি করেছিল? মাটির দ্রোণ তৃৈরি করে বাণশিক্ষা করেছিল। মাটির দ্রোণ নয়, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য। তবেই বাণসিন্ধ। যদি সদগ্রের হয় জীবের অহঙকার তিন ডাকে ঘোচে। গ্রের্ কাঁচা হলে গ্রের্বও যন্দ্রাণা, শিষ্যেরও যন্দ্রণা। সেই যে ঢোঁড়া ব্যাপ্ত ধরেছিল, ছাড়াতেও পারে না গিলতেও পারে না। দ্রয়েরই অশেষ ক্লেশ। জাত সাপে ধরলে তিন ডাকের পর ব্যাপ্তটা চুপ হয়ে যেত।

'তা তোমার ভয় নেই। তোমার গ্রের্ হয়ে গেছে।'

হয়ে গেছে? কৈ সে? কোথায়? বৃন্ধেও বৃন্ধল না গিরিশ। আবার বলল, 'মন্ত কি?' 'ঈশ্বরের নাম।'

দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম যে নাম খুশি। যদি একটা রুচি থাকে তবেই বাঁচবার আশা। তাই নামে রুচি।

এ সেই 'থেতে-খেতে বেশ লাগছে।' জানো না বৃনিঝ গলপ? মা'র রামাতে অর্চি— আরে, ছি ছি, এ যে মৃথে দেওয়া যায় না। তুমি কি বলছ? এ যে আমি রে'ধেছি। বললে এসে স্ফ্রী। তুমি রে'ধেছ? খেতে-খেতে বেশ লাগছে।



কেন এত ঈর্ষা? ঈশ্বরকে ক্ষারণ করো। কেন এত পরশ্রীকাতরতা? ঈশ্বরের শ্রী দেখ। কেন মিথ্যা আত্মক্ষীতি? সব দুদিনের।

'সব দর্দিনের।' বললেন ঠাকুর : 'তালগাছই সত্য, তার ফল-হওয়া আর ফল-খসা দর্দিনের।'

রাখালেরও মাঝে-মাঝে হিংসে হয়। সে বালকের হিংসে। ভালোবাসার অভিমান।
গাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে যাবে বলে উসখ্স করে। যদি আর কাউকে ডেকে নেন ঠাকুর,
হিংসেয় জনলে যায়। যদি বলেন, যাই, কলকাতায় গিয়ে ছোকরাদের একট্ম দেখে
আসি, রাগে ঝলসে ওঠে, 'ওরা কি সংসার ছেড়ে আসবে যে আপনি যাবেন?'
কিক্স দিছিলেন্ত্রের এসেই বা বাখালের কী হচ্চে ব কই এখনো কো লাগল না ক্যার

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে এসেই বা রাখালের কী হচ্ছে? কই এখনো তো লাগল না কুপার মলয় হাওয়া! তবে কি আমি পাঁকাটি? আমি কি অপদার্থ? আমার মধ্যে কি এতট্টকুও সার নেই? কোথায় তবে সেই চন্দনগন্ধ?

জপে বর্সোছল নাটমন্দিরে, বিরম্ভ হয়ে উঠে পড়ল। এত প্রেম এত কৃপা পেয়েও যার কিছ্ হয় না, তার মূখ দেখিয়ে কাজ নেই। উঠতেই পড়ে গেল ঠাকুরের সামনে। পিক রে, এরই মধ্যে উঠে পড়াল?'

'আমার দ্বারা কিছু, হবে না।' 'কেন, কি হল?'

রাখাল মাথা হে'ট করে রইল।

কি রে, মুখখানি অত म्लाন কেন? বল আমাকে।'

বলতে হল না। ব্ৰতে পারলেন ঠাকুর। বললেন, 'হাঁ কর।'
হাঁ করতেই জিভ টেনে ধরলেন রাখালের। আঙ্কো দিয়ে তিনটে রেখা টেনে দিলেন।
কি যেন মন্দ্র পড়লেন নিচু গলায়। বললেন, 'যা, এখন বোস গে।'
রাখালের মন হাল্কা হয়ে গেল। মুখ ভরে উঠল খ্নিতে।
ক্যান্তির নয় ঠাকুর একদিন তাকে টেনে আনলেন ভ্রতাবিগাঁর সাম্বে। ক্যালে

শন্ধন্ব তাই নয়, ঠাকুর একদিন তাকে টেনে আনলেন ভবতারিণীর সামনে। কপালে কারণের ফোঁটা দিয়ে শান্ত মল্ফে দীক্ষা দিয়ে দিলেন। শিখিয়ে দিলেন আসন আর মনুদ্রা। শিখিয়ে দিলেন যটচক্র। সোপান-পরম্পরা!

আর রাখালকে পায় কে!

কুপা আর কাকে বলে! মেঘ নেই জল ঝরে পড়ল। হলকর্ষণ নেই শস্য এল মাটি ফ্র্ডে। এমনি করেই আসে দয়ার দক্ষিণ হাওয়া! চাইতে না জানলেও এসে পড়ে। মনের বায়্মশ্ডলে একটি উত্তপত শ্নাতা স্থিত হলেই বাতাসের আলোড়ন জাগে। কুপাস্পর্শে সাধনার দীপ্তি ফ্রটছে চেহারায়। ক'ঠস্বরে মমতাময় মাধ্রী। 'আহা, রাখালের স্বভাবটি আজকাল কেমন হয়েছে! দেখ, দেখ, ঠোঁট নড়ে—' বলছেন ঠাকুর ভন্তদের, 'অন্তরে নামজপ করছে কিনা!'

তারপর বললেন, 'কোথায় আমার সেবা করবে, তা নয়, আমাকেই এখন তাকে জল দিতে হয়।'

'কি করছিস রে বাব্রাম?' ঠাকুর ডাক দিলেন: 'এদিকে একট্র আয় না।' পান সাজছে বাব্রাম। বললে, 'পান সাজছি।'

'রেখে দে তোর পান সাজা।' বিরক্ত হলেন ঠাকুর। 'শন্নে যা।'

শোন্। গ্রন্থেবাই সাধনাজ্য। তদ্বিদ্ধ প্রণিপাতেন পরিপ্রশেনন সেবয়া। 'ভক্তি কি গাছের ফল রে বাবা পেড়ে খাবি?' বলছেন ঠাকুর: 'সেবা ছাড়া প্রেম নেই। সেবা ছাড়া ভক্তি নেই।'

নিজে-নিজেই পান সাজেন কখনো। ঘর ঝাঁট দেন। মালীর কাজ করেন।
'ওরে, ও মালী, ঐ গোলাপ ফ্লেটা তুলে দে তো—' একজন সত্যি-সত্যি সেদিন বললে ঠাকুরকে।

যা কাপড় পরেন! আর যেমন ভাবে পরেন! একটা মালী বলে ভাববে তা আর আশ্চর্য কি। বলামান্রই ঠাকুর ফর্লটি তুলে দিয়ে দিলেন লোকটাকে। খর্নশি হয়ে চলে গেল। কিছ্বদিন পরে জানতে পারল সেই মালীই শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন লজ্জায়-অন্তাপে মাটির সংগে তার মিশে যেতে শ্ব্রু বাকি। দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখা করল ঠাকুরের সংগে। কুন্ঠিত হয়ে বললে, 'সেদিন আপনাকেই ফ্ল তুলতে বলেছিলাম—' 'তা কী হয়েছে!' অমলিন কন্ঠে বললেন ঠাকুর, 'কেউ সাহায্য চাইলে তাকে তা দিতে হয়।'

ঠিক লোককেই তো বলেছিল ফ্রল তুলতে। মালী ছাড়া আর কি! আগাছার জ্বণালকে প্রুম্পোদ্যানে পরিণত করছেন। প্রাথীকে ঠিক পেণছে দিচ্ছেন কৃপার প্রফ্রেল ফ্রল। পঞ্চবটীর উত্তরে লোহার তারের বেড়া। তারই ওপারে ঝাউতলা। ঝাউতলার দিকে যেতে ঠাকুর পড়ে গেলেন বেড়ার উপর। হাতের একখানা হাড় সরে গেল। তাই দেখে রাখালের মনোবেদনার অন্ত নেই। যাঁর শরীররক্ষা করার কথা তাঁকেই সে ফেলে দিলে! সেই তো ফেলে দিয়েছে! তা ছাড়া আবার কি। যদি সন্গো-সন্গো থাকত, চোখে-চোখে রাখত, ঘটত না এমন অঘটন। তার দোষেই এই দুর্দ শা। ধিকারে মন ভরে গিয়েছে রাখালের। ঠাকুর ব্রুতে পেরেছেন। বললেন, 'তোর দোষ কি। তুই থাকলেও তোকে তো নিতুম না ঝাউতলা।'

অপুর্বে মমতায় উথলে উঠলেন। বললেন, 'দেখিস তুই ষেন পড়িসনে। যেন ঠকিসনে। মান করে।'

কত লোক আসছে কতদিক থেকে। পাছে ঠাকুরের হাত-ভাঙা দেখে কেউ কিছ্ব ভূল বোঝে তারই জন্যে রাখাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় হাতথানি। ঠাকুরের হাত ভেঙেছে এ যেন তার নিজের কলম্ক।

'কেন অমন ঢাকাঢাকি করিস?' বিরক্ত হন ঠাকুর। 'মা যে অবস্থায় রেখেছেন সেই অবস্থায় থাকতে দে। লোকে নিন্দে করে তো আমাকে করবে! বলবে নিজের একখানা হাত সামলাতে পারেন না সে আবার কেমনতরো কি!'

মধ্য ভাক্তার এসেছে তাকে পর্যন্ত ল্যুকোনো! আড়ালে নিয়ে গিয়ে কি সব বলছে তাকে রাখাল। ঠাকুর চেণিচয়ে উঠলেন ঘরের থেকে : 'কোথা গো মধ্স্দন, দেখবে এস, আমার হাত ভেঙে গেছে।'

যন্ত্রণায় অধীর হয়ে একে-ওকে হাত দেখান ঠাকুর। রাখাল শৃংধ্, চটে। বলে, 'এ কি বাড়াবাড়ি! তা হলে এখান থেকে চলে যাই আমি।'

ওরে স্বভাবের যন্ত্রণায় কাঁদতে দে আমাকে। যন্ত্রণার মধ্যে কামাটাই আনন্দ। আমার কামা দেখে লোকে যদি একট্র কাঁদে সেট্রকুও আমার উপশম।

এখান থেকে যাবি তো যা। পরেই আবার মাকে বলেন, 'কোথায় যাবে, কোথায় যাবে জনলতে প্রভৃতে!'

ভাবনয়নে দেখলেন মা যেন সরিয়ে নিচ্ছেন রাখালকে। অমনি ব্যাকুল হয়ে কে'দে উঠলেন, 'মা, ওকে হ্দের মত সরাসনি। ও ছেলেমান্ম, কিছ্ব বোঝে না, তাই কখনো-কখনো অভিমান করে—ও চলে গেলে কাকে নিয়ে থাকব!'

আরো একটি ছেলের জন্যে কাঁদেন বসে-বসে। সতেরো-আঠারো বছর বয়েস, গোর-বর্ণ, নাম নারান। স্কুলে পড়ে। তাকে নিজের হাতে খাওয়াবার জন্যে ব্যাকুল ঠাকুর। তার মাঝেই দেখেন সেই নারায়ণকে।

भगाয়, আপনার গান হবে না?'

প্রশেনর এই তো ছিরি। তব্ যেহেতু নারান বলেছে, নারান গান শ্বনতে চেয়েছে, ঠাকুর গান ধরলেন। 'অহরহ নিশি, দ্বর্গানামে ভাসি, তব্ব দ্বঃখরাশি গেল না—এবার র্যাদ মরি, ও হরস্বশ্বরী, তোর দ্বর্গানাম আর কেউ লবে না—'

বলরামের বাড়িতে নামছেন সি<sup>4</sup>ড়ি দিয়ে, ভাববিভোর হয়ে, টলতে-টলতে। পাছে পড়ে যান, নারান হাত ধরতে গেল। বিরম্ভ হলেন ঠাকুর, নারানের হাত ছুট্ডে দিলেন। পরে, পাছে ব্যথা পায়, অযতন হয়েছে ভাবে, তাই সন্দেহে বললেন, 'হাত ধরলে লোকে মাতাল মনে করবে। আমি আপনি-আপনি চলে যাব।'

বলরামের বাডিতে সেদিন এসেছে নারান।

'বোস কাছে এসে বোস। কাল যাস ওখানে। গিয়ে সেখানে খাবি, কেমন?'

কে নারান ? তার প্রেরা নাম বা পদবীও কেউ জানে না। তব্ তার প্রতি কি সর্বচালা দেনহ!

কথামত এসেছে নারান। ছোট খাটটির উপর বসিরেছেন পাশটিতে। গায়ে হাত ব্রালয়ে আদর করছেন। মিষ্টি খাওরাচ্ছেন। বললেন, জল খাবি? জল খাওরাচ্ছেন নিজের হাতে।

এখানে আসে বলে ব্যাড়ির লোকে মারে ছেলেটাকে। তাই কানের কাছে মুখ এনে স্নেহভরা স্বরে বললেন, 'একটা চামড়ার জামা কর, মারলে বেশি লাগবে না।'

কীর্তন্ শন্নছেন ঠাকুর, নারান এসে উপস্থিত। তাকে দেখে চটে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'তুই আবার কেন এসেছিস এখানে? অত মেরেছে তোকে সেদিন তোর বাড়ির লোক, আবার এসেছিস?'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নারান।

কোথায় তবে যাব? প্রহারের পর কোথায় তবে উপশম! প্রথর রৌদ্রের পর কোথায় তবে পাদপচ্ছায়। সংসার-রাক্ষস আমাকে হরণ করে রেখেছে, আরামময় রাম এসে আমাকে উন্ধার করবেন বলে। প্রহারেই তো আমি দৃঢ় হব বলিষ্ঠ হব, আমার সমস্ত কল্ব ক্ষয় হয়ে যাবে। প্রহার তো তোমারই উপহার। তুমিই হানো তুমিই টানো তুমিই আনো তোমার কোলের কাছে। তুমি ছাড়া আর কে আছে! সকল আত্মীয়ের চেয়েও তুমি আমার আপনার।

ঠাকুরের ঘরের দিকে চলে গেল নারান। বাব্রনামকে ঠাকুর বললেন, 'যা, ওকে কিছ্ব খেতে দে।'

কীর্তনে সমাধিস্থ হয়ে যাবার কথা, কিন্তু মন বসল না। হঠাৎ উঠে পড়লেন। ঘরে ঢুকে নিজের হাতে খাওয়াতে লাগলেন নারানকে।

'আজ নারানকে দেখল্কে!' রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বলছেন ঠাকুর। ভাবাবেশে কণ্ঠ-স্বর আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

'আজে হ্যাঁ।' বললে মাস্টার, 'চোখ দুটি জলে ভেজা। মুখ দেখে কাল্লা পার।' 'আহা, ওকে দেখলে যেন বাংসল্য হয়!' কাল্লায় ঠাকুরের গলাও ভিজে উঠল : 'এখানে আসে বলে ওকে বাড়িতে মারে। ওর হয়ে বলে এমন বৃৃথি কেউ নেই। কুষ্জা তোমায় কু বোঝায়। রাই-পক্ষে বোঝায় এমন কেউ নেই।'

'আপনিই বোঝাবেন।'

'দেখ ওর খ্ব সত্তা। নইলে কীর্তন শ্বনতে-শ্বনতে উঠে বাই! ওর টানে কীর্তন ছেড়ে উঠে ষেতে হল ঘরের মধ্যে। কীর্তন ফেলে উঠে গেছি এর্মানিটি আর হর্মন কখনো।'

কীর্তানের চেয়েও ক্রন্দন যে তোমাকে বেশি টানে। কীর্তান হচ্ছে গণেকথন, যশোবর্ণান আর ক্রন্দন হচ্ছে বেদন-নিবেদন। তুমি আমাকে কাঁদাছে এইই তো তোমার শ্রেষ্ঠ কীর্তা। তাই ক্রন্দনই শ্রেষ্ঠ কীর্তান। 'কিন্তু ওকে যখন জিগগৈস করলাম, কেমন আছিস? ও এক কথায় বললে, আনন্দে আছি।'

তাই তো আর ওর ভয় নেই। প্রহারের প্রত্যক্ষ ভয়কেও উপেক্ষা করতে পেরেছে। জর্জর হয়েও অবসম হয়নি। ধালোতে শয়ন নিয়েও ভাবছে ঈশ্বরের কোলে মার কোলে শায়ের আছি। আনন্দে থাকা মানে ধালোকেও রজরেণা মনে করা। নারানের সেই অবস্থা। কিশোর বালক কিন্তু বিশ্বাসের নিষ্কম্প বতি কা। বরিষ্ঠ রহমবিং। বন্ধাকে নিয়ে এসেছে জয়ধানিতে।

মাস্টারকে বললেন, 'তুমি কিছ্ম কিনে-টিনে মাঝে-মাঝে খাইও ওকে। আচ্ছা, ওকে একবার ওর ইম্কুলে গিয়ে দেখতে পাই?'

'কেন, আমার বাসায় না-হয় ওকে ডেকে আনব। সেখানে চলান।'

'না, না, একটা ভাব আছে। ওকে ওর স্বভাবে দেখতে চাই। তা ছাড়া, দেখে আসতুম আরো কেউ ছোকরা আছে নাকি—' বলেই আবার নারানে ফিরে এলেন। বললেন গদগদ হয়ে, 'আহা, নাউএর ডোলটা ভালো—তানপ্রেরা বেশ বাজবে। আমায় বলে, আপনি সবই।'

এইটিই তো চরম ভালোবাসার কথা। তুমি আমার সব। তারই জন্যে তো তোমাকে ছেড়ে পালাবার পথ পাই না। দ্রে-দ্রাল্ডরে এমন জায়গা নেই যেখানে তুমি নেই। এমন শ্ন্যতা ভাবা যায় না যা তুমি-ছাড়া। সব হারিয়েও দেখি তোমাকে হারাতে পারিনি।

'ওরে বাব্রাম, একবার নারানের বাড়িতে যা না—' নারানের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন ঠাকুর।

কিন্তু বাড়িতে যেতে ভয় পাছে ওর বাবা খেপে ওঠেন, তেড়ে আসেন লাঠি নিয়ে। 'এক কাজ কর। হাতে করে একখানা ইংরাজি বই নিয়ে যা। তা হলে তার বাবা আর কিছু বলবে না।'

কিন্তু তার মা এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। কার টানে ছেলে এমন ঘরছাড়া, মার-ঘেণ্ড়া, তাকে একবার দেখে আসি নিজের চোখে। পারি তো শর্নারে আসি দর্টো কঠিন কথা। নিজের পাগলামি নিয়ে আছ থাকো, পরের ছেলেকে পাগল করা কেন? কিন্তু এসেই তার চোখ ডুবে গেল অমৃত-অঞ্জনে। এ কে অপর্প! একে দেখে আমিই মৃশ্ধ হচ্ছি, আমার নারান তো ছেলেমান্ষ! যে সরল সে তো ডুবেই যাবে এ সরলতার সমৃদ্দে!

'মা, আমার নারানকে বেশি পীড়ন কোরো না।' বললেন তাকে ঠাকুর, 'ভগবানের দিকে যদি ওর মন যায়, ওর মনটিকে দুমড়ে দিও না।'

ঈশ্বর প্রের চেয়েও প্রিয়। সেই মৃহ্তে মনে হল নারানের মা'র। ঈশ্বরকেই সব চেয়ে আমরা বেশি ঠকাই। সংসারে সব চেয়ে যেটা অল্পম্ল্য, যা খোয়া গেলে বণ্ডিত মনে হয় না নিজেকে, সেইটিই ঈশ্বরকে নিবেদন করি। কাকে-ঠোকরানো ফলটাই সাজাই এনে প্রজার থালায়। কিন্তু সেই মৃহ্তে নারানের মা'র মনে হল এমন প্রিয়তম যে প্রত্ন তাও সম্ভব দিয়ে দেওয়া যায় ঈশ্বরকে।



'ওরে কী শ্রনছি, থিয়েটারে সত্যি গোর এল নাকি রে?' পদরত্বকে জিগগেস করলে তার বাপ। 'যা তো কলকাতায় গিয়ে একবার দেখে আয়।'

বাপ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব। নবন্বীপের শ্রেষ্ঠ পশ্ভিত।

পদরত্ন গেল কলকাতা। যা দেখল তা আর যায় না দৃষ্টি থেকে। রঙগমণ্ডের পর্দা পড়ল কিন্তু চোখের আর পলক পড়ল না। গিরিশকে আশীর্বাদ করল প্রাণ ভরে, 'গোর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।'

ঠাকুর বললেন, 'আমি থিয়েটার দেখতে যাব।'

সকলে তো অবাক। যেখানে পণ্যস্ফ্রীরা অভিনয় করে সেখানে ঠাকুর <mark>যাবেন দেখতে?</mark> রাম দত্ত বললে, 'অসম্ভব।'

'হ্যাঁ, যাবো। দেখব চৈতন্যলীলা।'

কে ঠেকায়! গৌর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। থিয়েটারের দরজার স্ক্রমুথে দাঁড়াল পালকি গাড়ি। গৌর নিজে এসেছেন থিয়েটারে।

কেন কে জানে গিরিশ নিজে গেল গাড়ির দিকে। তার আগেই নেমে পড়েছেন ঠাকুর। গিরিশকে দেখতে পেয়ই নত হয়ে নমস্কার করলেন। নমস্কার ফিরিয়ে দিল গিরিশ। তখননি আবার ঠাকুরের নমস্কার। নমস্কারে পারবে ঠাকুরের সঙ্গে? কোনো কিছনতে পারবে?

ছেড়ে দিল, হেরে গেল গিরিশ। শেষ নমস্কার ঠাকুরের। যার শেষ নমস্কার তারই শেষ জয়।

শ্ব্ব্ গায়ের জোরে নমস্কার নয়। এ একটি বিনয়নমিতা দীনতার নিঝারিণী। ধারাবাহিকী দ্রবীভূতা প্রীতিস্বা।

উপরে একটি বক্সে জায়গা হল ঠাকুরের। এক পাখাওয়ালা এসে হাওয়া করতে লাগল।

নিমাই বলছে শচীমাকে:

'কৃষ্ণ বলে কাঁদো মা জননি, কে'দো না নিমাই বলে— কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকলি পাবে কাঁদিলে নিমাই বলে নিমাই হারাবে।' সমাধিতে ডুবে গেলেন ঠাকুর। আবার এলেন জীবভূমিতে। আবার খানিকক্ষণ্য শোনেন। আবার সমাধিস্থ হন।

আচ্ছা, গিরিশকে আগে কোথায় দেখেছি বলো তো? এখনকার দেখা নয়, বেন বহু আগের দেখা, আগের আলাপ। ঐ সেই দক্ষিণেশ্বরে, প্রথম দিককার সাধনার পরিচ্ছেদে। কালীঘরে বসে আছি, দেখলুম একটি উলগে বালক নাচতে-নাচতে কাছে এল। কোমরে রুপোর পেটি, মাথায় ঝুটি বাঁধা। এক হাতে মদের ভাঁড়, অন্য হাতে সুধাপাত্র। কে তুই? হাঁক দিলুম। বললে, আমি ভৈরব। তা এখানে কেন? কললে, আপনারই কাজ করব বলে এসেছি। সেই ভৈরবই যে গিরিশ।

রাহ্মসমাজের নাটকে সাধ্য সেজেছিল নরেন। ঠাকুর দেখতে গিয়েছেন। সাধ্যবেশে যেই দেখলেন নরেনকে, দাঁড়িয়ে পড়লেন। বলতে লাগলেন আপন মনে, 'এই ঠিক হয়েছে। ঠিক মিলেছে।' তারপর ডাকতে লাগলেন হাতছানি দিয়ে। এ কি অসম্ভব কথা! সেজে আছে রংগমণে, সে এখন নেমে আসবে কি! তখন কেশব বললে, 'উনি যখন বলছেন, এসো না নেমে!' উনি যেন সব নিয়মের ব্যতিক্রম! কিন্তু, যাই বলো, নেমে আসতেই হল নরেনকে। ঠাকুর তার হাত ধরলেন, আনন্দ-উজ্জ্বল চোখে বললেন, তোকে এই বেশে একদিন দেখিয়েছিল মা। ঠিক এই বেশে। সত্যি, মিলে যাছে ঠিক-ঠিক—

অভিনয়ের শেষে চৈতন্য এসে দাঁড়াল ঠাকুরের সামনে। যে এ পার্টে নামে, রোজ গণগাস্নান করে হবিষ্যি করে নামে।

সে মেয়ে, অভিনেত্রী। নাম বিনোদিনী।

বিনোদিনী সাষ্টাঙেগ প্রণাম করল ঠাকুরকে। কল্পতর, ঠাকুর তাকে আশীর্বাদ করলেন, মা, তোর চৈতন্য হোক।

তোমার চিত্তদর্পণের মার্জন হোক, ভবদাবাণিনর নির্বাণ হোক, মণ্ণলজ্যোৎসনায় ভরে যাক মনোমন্দির। হৃদয়ে সত্য ও শ্রুদ্ধাকে প্রতিষ্ঠিত করো। হৃদয়ই সর্বভূতের আয়তন। হৃদয়ই সর্বভূতের প্রতিষ্ঠা। হৃদয়ই সমাট। হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম। চৈতন্যমন্ত্রে তাকে জাগাও। মলয়স্পর্শে স্কান্ধানন্দ চন্দন হয়ে যাও।

রোগ বড় শস্তু, কিন্তু ভয় নেই, রোজাও বড় পোস্তু। রোজার নামেই রোগ পালায়। হলাম গণিকা, তব্ব তোমার গণনাতে গণ্য হলাম। হে অখিলরসাম্তম্তি, আমি তাতেই ধন্য। আর কিছুই চাই না। গণ্য হয়েই ধন্য হলাম।

একটি দ্বীলোক এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের কাছে। ব্রীড়ার সংগ্যে বিষপ্পতা মিশে মুখখানি ভারি কর্ণ। কি চাই? দ্বামী মাতাল উচ্ছৃত্থল, সংসারে প্রসাকড়ি কিছ্ম দের না, সব মদ খেয়ে নন্ট করে। ঠাকুর যদি কিছ্ম একটা ব্যবস্থা দেন। স্বামীর মন যাতে ভালো হয়।

ঠাকুর পরিচয় নিয়ে জানলেন শ্যামপ্রকুরের কালীপদ ঘোষের স্থা। কালীপদ মানে দানাকালী, গিরিশের বন্ধ্ব। এক স্লাশের ইয়ার। জন ডিকিস্সনে বড় কাজ করে কিন্তু মাইনে যা পায় তা প্রায় অকাজেই শেষ হয়।

ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন নহবতখানায়। সতীর দ্বংখে সারদা বিচলিত হল। একটি

প্রজো-করা বেলপাতার ঠাকুরের নাম লিখলে। বউটিকে দিয়ে বললে, রেখে দিও নিজের কাছে, আর খ্ব নাম কোরো।

সতী দ্বী বারো বছর নাম করেছে।

তারপর এক দিন দানাকালী হাজির দক্ষিণেশ্বরে। তাকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'বউটাকে বারো বচ্ছর ভূগিয়ে তবে এখানে এল!'

কথা শ্বনে চমকে উঠল দানাকালী। তুমি কি করে জানলে? কিম্তু নিমেষে আবার আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে তো ভক্তিতে আর্সেনি, সে এসেছে কৌত্হলে। পাঁচজনে বলাবলি করছে, দেখে আসি কেমনতরো! সেই অলস উসখ্সনি।

'কি চাই তোমার? বলো না গো মুখ ফ্রটে।' ঠাকুর প্রশ্ন করলেন আত্মজনের মত। দানাকালী এমন ছার্টচড়, বললে, 'একট্র মদ দিতে পারেন?'

'তা পারি বৈ কি। তবে এখানকার মদে এমন নেশা, তুমি সইতে পারবে না।' দানাকালী হাসল। সে আবার সইতে পারবে না! বললে. 'কি. বিলিতি মদ?'

'না গো, একদম খাঁটি দিশি কারণ-বারি।' ঠাকুর বললেন প্রসন্ন মন্থে, 'এখানকার মদ পেলে আর বিলিতি মদ ভালো লাগে না। তুমি ঐ মদ ছেড়ে এখানকার মদ ধরতে রাজী আছ?'

দানাকালী স্তৰ্থ হয়ে রইল এক মৃহত্ত । পরে উচ্ছন্সিত হয়ে বললে, 'সেই মদ আমায় দিন যা পেলে আমি সারা জীবন নেশায় ব'ল হয়ে থাকব।'

এমন কিছ্ব দিন যা পেলে আর আমার কিছ্ব পাবার থাকবে না। এমন প্রাণিত দিন যার পরে আর কোনো প্রত্যাশা নেই। এমন আনন্দ দিন যা স্বেখ-দ্বংখে অবিচ্ছিন্ন। ঠাকুর দানাকালীকে ছব্বে দিলেন। ছোঁয়ামাত্র কাঁদতে লাগল দানাকালী। কত লোকে কত বোঝায়, তব্ব সে কাঁদে। বাড়ি ফিরে এল বটে, মন পড়ে রইল দক্ষিণেশ্বরে। ক'দিন পরে আবার গিয়ে হাজির। ঠাকুর বললেন, 'তুমি এসেছ? আমার একবার কলকাতা যাবার ইচ্ছে।'

'যাবেন ?' দানাকালী উল্লিসিত হয়ে উঠল : 'চল্মন আমার সঞ্জে। ঘাটে বাঁধা আছে নোকা।'

সংখ্যে লাট্র, ঠাকুর উঠলেন এসে নোকোয়। মাঝনদীতে এসে বললেন, 'জিব বের করে। তো দেখি।'

দানাকালী জিভ বের করল। আঙ্বলের ডগা দিয়ে কি তাতে লিখে দিলেন ঠাকুর। মোতাত ধরল বৃঝি এতক্ষণে। মনে হল, এমন বোধ হয় কিছু আছে যা পেলে নিজেকে নিঃদ্ব জেনেও আনন্দ হয়। চন্দ্রস্থিহীন অন্ধকার গৃহাও আলো হয়ে ওঠে। যার ঘর নেই, পথই তার ঘর হয়ে দাঁড়ায়। যার সবাই পর, পরের মধ্যেই সে আপন জনের মুখ দেখে।

ঘাটে নোকো লাগল। দানাকালী জিগগেস করল, 'কোথায় যাবেন?' 'কোথায় আবার! তোমার সঙ্গে এসেছি, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।' আনন্দে বিভোর হল দানাকালী। গাড়ি করে ঠাকুরকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। শবরীর কুটিরে শ্রীরামচন্দ্র। 'দ্বা' যদি সত্য-সাধনী হয়,' বললে লাট্ন, 'তা হলে সে দ্বামীর জন্যে কঠোর করতে পেছপা হয় না। দ্বার জন্যে উম্পার হয়ে গেল কালীপদ।'

স্থার সাধনায় কালীপদ ধ্রবপদ পেয়ে গেল। ব্রুতেও পারেনি স্থার রপে ধরে কৃপা এসেছিল তার সংসারে। আর যা দীনতা আর প্রতীক্ষা, যা নিষ্ঠা আর আঘাতসহতা তাই স্থা। সংসারে দীনা দাসীর বেশে রাজেশ্বরী বিরাজ করছে ব্রুতেও পারেনি। ব্রুতেও পারেনি পরিধানে যে চীরবাস আছে আসলে তা তপস্বিনীর রাজবেশ। বাইরে যা প্রতিবাদ অন্তরে তাই প্রার্থনা।

চিনতে পারল এতদিনে। বারো বছর ধরে যে নিশ্বাসবায়, র,শ্ধ করে সঞ্জিত করে রেখেছিল তাই এখন কুপার শীতলবায়, হয়ে প্রবাহিত হল। এবার নোঙর তোলো, নৌকো ছাড়ো। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে সঞ্জিত ধন বে'ধে রেখেছিলে, সঞ্জিত ধন জলে ফেলে দিয়ে সেই বস্ত্রখণ্ডকে এখন পাল করো। এত দিন তোমার স্ত্রী একা দাঁড় টেনেছেন, এবার হালে এসে বসেছেন স্বয়ং ভবার্ণবের কাণ্ডারী। আর ভয় নেই!

ঠাকুরের অস্থ কাশীপ্রের বাড়িতে, নিরঞ্জন দরজা আগলে রয়েছে, অবান্তর লোক কাউকে ঢ্রকতে দেবে না। যে-সে ঢ্রকবে আর ঠাকুরকে প্রণাম করবে, প্রণাম করে ঠাকুরের অস্থ বাড়িয়ে দেবে এ অসম্ভব। খ্র কড়া মেজাজের ছেলে নিরঞ্জন। দেখতেও বেশ বলশালী। গয়নার নোকোয় ফিরছে দক্ষিণেশ্বর, আরোহীরা খ্রব নিন্দা করছে ঠাকুরের। নিরঞ্জন প্রথম প্রতিবাদ করল, য্রিভতকের রাসতায় গেল, কিন্তু কেউই নিরস্ত হল না। তখন বললে, গ্রন্নিন্দা সইতে পারব না, নোকো ডুবিয়ে দেব। শ্র্ব্ মুখের কথা নয়, সাঁতারে ওস্তাদ নিরঞ্জন, জলে লাফিয়ে পড়ল, নোকো ফেলতে গেল উলটিয়ে। তখন সকলে দেখলে মহংভয় সম্দাত। করজোড়েক্ষমা চাইতে লাগল সকলে। করতে লাগল অনেক কাকুতি-মিনতি। তখন ছেড়ে দিলে। জল ছেডে ফের উঠল গিয়ে নোকায়।

কথাটা কানে উঠল ঠাকুরের। নিরঞ্জনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'কে কি বলে না বলে তোর কী মাথাব্যথা পড়েছিল? ক্রোধ চন্ডাল, তার কি বশীভূত হতে আছে? সং লোকের রাগ জলের দাগের মত, হতে না হতেই মিলিয়ে যায়। তা ছাড়া হীন-ব্যাম্বিক কত কি অন্যায় কথা বলে, তা কি গায়ে মাখতে আছে? তা ছাড়া—'

নিরঞ্জন মাথা হে ট করে রইল।

'তা ছাড়া নোকো যে ডোবাতে গিয়েছিলি, মাঝিমাল্লারা কি দোষ করেছিল? নিরীহ গরিবের উপর অত্যাচার হয়ে যেত, খেয়াল আছে?'

আত্মগঞ্জনায় বিন্ধ হল নিরঞ্জন।

তার পর নিরঞ্জন আবার মাতৃভক্ত। ঠাকুরের পথে এসেছে অথচ চাকরি করছে এ কিছ্বতেই চলতে পারে না। কিন্তু চাকরি না করলে মা'র ভরণপোষণ হবে কি করে? আমার ম্বের দিকে মা চেরে আছেন, আমি ছাড়া তাঁর কেউ নেই। কিন্তু ঠাকুর যদি জানতে পান?

'তোর মুখে যেন একটা কালো ছায়া পড়েছে।' ধরতে পেরেছেন ঠাকুর, 'আপিসের কাজ করিস কিনা।' মুখের উপর যেন আরো এক পোঁচ কালি পড়ল।

'তার জন্যে মুখ ম্লান করছিস কেন? তুই তো তোর মার জন্যে কাজ করছিস, ওতে কোনো দোষ নেই। ওরে মা যে রহমুময়ীম্বরপো।'

বীর নিরঞ্জন, ভক্তিতে আর নির্মালতায় বিশ্বজিৎ নিরঞ্জন, সে ঠাকুরের শ্বাররক্ষী হবে না তো কে হবে! অপ্রিয় কর্তব্য সমাধা করবার মত নিবিকার সামর্থ্য শুধু তারই আছে।

দানাকালী তার এক সাহেব-বন্ধ্র নিয়ে হাজির। বললে, ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত, অস্থ শ্বনে দেখতে এসেছে। এক মৃহত্ত দ্বিধা করল নিরঞ্জন, তাকাল একবার সাহেবের হ্যাট-কোটের দিকে। খ্যুস ইংরেজ নয় হয়তো, কিন্তু ফিরিভিগ বলতে আপত্তি হবে না।

সাহেব আর দানাকালী উঠে এল উপরে। ঠাকুরের ঘরে, একেবারে বিছানার কাছটিতে। মাথার থেকে হ্যাট খ্রলে নিয়ে সাহেব বললে, 'আমি বিনোদিনী! চৈতন্যলীলার বিনোদিনী।'

বলতে-বলতে সে কে'দে ফেললে। ঠাকুরের রোগক্লিষ্ট মূখ দেখে তার কান্না আরো উথলে উঠল। মেঝেতে বসে পড়ে ঠাকুরের পায়ের উপরে মাথা রাখলে।

কিন্তু ঠাকুরের মুখ আনন্দে উল্জবল হয়ে উঠেছে। বললেন, 'খুব ফাঁকি দিয়ে এসে পড়েছ তো! মেয়েছেলেকে একেবারে সাহেব সাজিয়ে! হ্যাটকোট পরিয়ে! খুব বাহাদুর তুমি কালীপদ!'

'নইলে ওকে যে আসতে দিত না আপনার ভক্তেরা।' বললে দানাকালী : 'কতদিন থেকে কাঁদছে, বলছে ঠাকুরের এমন অস্থ আমি একবার দেখতে পাই না? আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে একবার নিয়ে চল্ল। ঠাকুরকে না দেখে আমি থাকতে পারছি না। তাই দয়া হল। নিয়ে এল্ম আপনার কাছে।'

এতট্বুকু ক্ষ্বেধ বা বিরক্ত হলেন না ঠাকুর। বরং পরিহাসট্বুকু পরমর্রসিকের মত উপভোগ করলেন। তাঁর বীর ভক্তদল প্রতারিত হয়েছে বলে এতট্বুকু তাঁর জনালা নেই, বরং ভক্তি ও ব্যাকুলতাকে কেউ যে র্খতে পারে না তাতেই ভীষণ প্রসন্ন হয়েছেন। বললেন, 'তোমার ব্যশ্বিকে বলিহারি!'

'নইলে এমনি এলে ঢ্কতেই দিত না যে। সাধারণ লোককেই দেয় না, আর এ তো অভিনেত্রী। বলে কিনা পা ছুল্লে প্রণাম করলে ঠাকুরের অসুখ বাড়বে।' দানাকালী জোরের সঙ্গে বললে, 'এ আমি বিশ্বাস করি না। যে পাপের জন্যে এখন অনুতাপ-করছে তার স্পর্শে তো এখন শান্তি।'

নিচে খবর পেণছৈ গিয়েছে ভন্তদের মধ্যে, দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ঠাকুরের কাছে। সকলের চোখে ধ্লো দিয়ে দ্বারীকে কলা দেখিয়েছে। রাগে ফ্লতে লাগল ভন্তদল। দানাকালী যতই ঠাকুরের আগ্রিত হোক, গিরিশের অনুগামী হোক, একবার দেখে নেবে তাকে।

কিন্তু কিসের প্রতিশোধ, কার উপর! ঠাকুর যে সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে ভীষণ হাসি-পরিহাস করছেন! যা ঠাকুরকে এত আনন্দিত করছে তা তাঁর ভন্তদের ক্লুম্খ করে কি করে? অগত্যা দানাকালী আর বিনোদিনীকে ছেড়ে দিতে হল দরজা।
কিন্তু এবার রাম দত্তকে ঠেকিয়েছে নিরঞ্জন। কিছু মিদ্টি আর মালা উপর থেকে
প্রসাদ করে এনে দিতে বলেছিল লাট্রকে। হামাকে কেন, আপর্নি নিজে যান না।
বললে লাট্র। তখন নিরঞ্জন বাধা দিলে। লাট্র বললে, 'এ'কে যেতে দাও না! আপনাআপনির মধ্যে এ সব নিরম কি জারি করতে আছে?'

নিরঞ্জন তব্ অনড। অনমনীয়।

তখন লাট্র ফোঁস করে উঠল : 'সেবার যখন দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল তখন তো তাকে ছেড়ে দিতে পেরেছিলে, আর আজ এব মত লোককে ছাড়তে চাইছ না? এর মানে কি?'

অগত্যা ছেডে দিল রাম দত্তকে।

লাট্কে ডাকলেন ঠাকুর। কেউ তাঁর কাছে নালিশ করেনি তব্ শ্ননতে পেয়েছেন অন্তর্যামী। বললেন লাট্কে, 'দ্যাখ কার্র কখনো দোষ দেখবিনি, ভূল দেখবিনি, কেবল গ্লে দেখবি, ভালো দেখবি। ব্রালি?'

লাট্র চুপ করে রইল। মনকে শাসন করলে ব্যথার চাব্রক মেরে। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে নিরঞ্জনকে জড়িয়ে ধরল। বললে, 'ভাই আমার মত ম্রথখ্র কথায় দ্বঃখ্র করিসনি।'



'আরেকদিন দেখাবে?' বালকের মতন জিগগেস করলেন ঠাকুর। নয়নে সানন্দ-কোত্তল।

'বেশ তো যাবেন যে দিন খুণি। দেখে আসবেন।'

'কিন্তু কিছু নিতে হবে।'

কি নেব? টিকিটের দাম? ঠাকুর পয়সা পাবেন কোখেকে? কৃপা করে যে আসছেন সেই কি অনেক নিচ্ছি না?

না, ঠাকুর পীড়াপীড়ি করছেন, নিতে হবে কিছ্ব। কিছ্ব না দিয়ে তিনিই বা দেখবেন কেন?

গ্যালারির সিট আট আনা। গিরিশ হেসে বললে, 'বেশ, আপনি আট আনা দেবেন।' 'বা, আমি গ্যালারিতে বসতে পারব না। সে বড় র্যাজলা—' না, না, আপনি গ্যালারিতে বসবেন কেন। সে দিন যেখানে বসেছিলেন সেই বঙ্গেই বসবেন।'

'কিন্তু মোটে আট আনা?' গ্ড়ে রহস্যভরা হাসি হাসলেন ঠাকুর।

ক্রা—' গিরিশ তাকিয়ে রইল মুখের দিকে।

'আট আনা নয়, ষোলো আনা দেব।'

ষোলো আনা দেব। ফাঁক রাখব না, ছিদ্র রাখব না, নিরবকাশ করে দেব। ভরে দেব সম্পূর্শ করে। ষোলো কলা একত্র করে দেব তোমাকে পূর্ণচন্দ্র। কর্ণার পূর্ণচন্দ্র। প্রসাদের পূর্ণঘট।

কিন্তু তুমিই শ্ব্ব দেবে, আর আমি নেব হাত পেতে? আমার এ দারিদ্রা এ কার্পণ্য আর সহ্য হয় না। শ্বন্ধ পিপাসা দিয়ে গড়েছি যে শ্না পেয়ালা তা এবার ভেঙে ফেলব। আমি নিজেকে ব্বেছি এবার মহীয়ান র্পে, ঐশ্বর্যবান দাতার্পে। এবার আমি দেব, তুমি নেবে। তুমি আমার দ্বয়ারে এসে দাঁড়াবে প্রাথী হয়ে আর আমি তোমাকে ভিক্ষে দেব।

বলো তো, কী দেব? নয়নের অশ্র, হৃদয়ের চন্দন, কণ্ঠের ফুলমালা।

না, আংশিক নয়, তোমাকেও আমি দেব ষোলো আনা। আমার আমি-কে দিয়ে দেব তোমার হাতে। ঢেলে দেব, বিকিয়ে দেব, বিলিয়ে দেব। কিছ্বু রাখব না আপনার বলে। তখন আমিই তোমার আপনার।

তোমার দান, আমার সমর্পণ। তোমার দয়া, আমার উৎসর্গ।

জানি না দাতা হিসাবে কে বড়? তুমি না আমি?

প্রথমবার যখন যান থিয়েটারে, লোকজন আলো দেখে ঠাকুর বালকের মতন খ্রিশ। বক্সে বলে বলছেন মাস্টারমশাইকে, 'বাঃ, এখানে এসে বেশ হলো। অনেক লোক এক সঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। দেখতে পাই তিনিই সব হয়েছেন।'

জগল্লাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি এসেছে। অতিথি চোখ বুজে ভগবানকে অল্ল নিবেদন করছে, নিমাই ছুটে এসে তাই খেরে নিচ্ছে পলকে। গণ্গাস্নানের পর ঘাটে বসে পুজো করছে রাহারণেরা, নিমাই এসে কেড়ে খাচ্ছে নৈবেদ্য। বিষ্ণুপ্জার নৈবিদ্যি কেড়ে নিচ্ছিস, সর্বনাশ হবে তোর—এক রাহারণ তেড়ে গেল নিমাইকে। পালিরে গেল নিমাই। মেরেরা ভালোবাসে ছেলেটাকে। নিমাই চলে যাচ্ছে দেখে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠল। ডাকতে লাগল, নিমাই, ফিরে আয়, নিমাই ফিরে আয়। নিমাই ফিরল

আমি জানি কি করে ফেরাতে হয় নিমাইকে। আমি জানি সেই মহামন্ত্র। বললে একজন উটকো লোক। বলেই সে বলতে লাগল, হরিবোল, হরিবোল। হরিবোল বলতে-বলতে ফিরে এল নিমাই। ফিরে এল নাচতে-নাচতে।

ঠাকুর আর স্থির থাকতে পারলেন না। মুখে বললেন, আহা, আর নয়নে ঝরতে লাগল প্রেমাশ্র্য।

বাব্রামও সংগ ছিল। তাকে আর মাস্টারমশাইকে বললেন, 'দেখ আমার যদি ভাব কি সমাধি হয়, গোলমাল কোরো না। ঐহিকেরা ঢং বলবে।' বহুবার, নাটকের বহু জায়গায় ঠাকুরের সমাধি হল, কিন্তু নিমাইয়ের সম্যাসের সংবাদ পেয়ে শচী যখন মুচ্ছিত হয়ে পড়ল ঘর-ভরা দর্শকের দল হায়-হায় করে উঠলেও ঠাকুর বিচলিত হলেন না। এক দুন্টে তাকিয়ে রইলেন সেই ঝড়ে-ছেড়া বৃক্ষশাখার দিকে।

অভিনয়ের পর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, একজন এসে জিগগেস করলে, কেমন দেখলেন?

প্রসম্ন-স্বরে ঠাকুর বললেন, 'আসল-নকল এক দেখলাম।'
মহেন্দ্র মুখ্বজের বাড়ি হয়ে গাড়ি চলেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর গান ধরেছেন:

গোর-নিতাই তোমরা দ্ব ভাই,
পরমদয়াল হে প্রভূ—
আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাই,
কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই,
রজে ছিলে কানাই-বলাই, নদে হলে গোর-নিতাই।
রজের খেলা ছিল, দোড়োদোড়ি,
এখন নদের খেলা ধ্লায় গড়াগড়ি।
ছিল রজের খেলা উচ্চ রোল,
আজ মদের খেলা কেবল হরিবোল।।
ওহে পরম কর্ণ, ও কাঙালের ঠাকুর—

মাস্টারমশাইও গাইছেন সংগ্র-সংগ্র। মহেন্দ্র মৃথ্যুক্তে খানিকটা এগিয়ে দিচ্ছেন গাড়িতে। বললেন, একবারটি তীর্থে যাব।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'কিন্তু প্রেমের অঞ্কুরটি হতে না হতেই তাকে শ্রকিয়ে মারবে? কিন্তু যাও যদি, শিগগির এস, দেরি কোরো না।'

তীর্থ কোথায়? তীর্থ তোমার এই অন্তরের নির্জনতায়। সেইখানেই গহন গিরি-গ্রহা, শিহরময় শৈলশিখর, সেইখানেই সংগবিহীন সম্দ্র-তীর! তোমার বাইরের তীর্থ জীর্ণ হয়, প্রোনো হয়, কিন্তু এই অন্তরের দেবালয় রোজ তুমি নিজের হাতে নিতানবীন ভাবরসে নির্মিত করো। ধৌত করো অগ্র্জলে। জ্বালো একটি অনাকান্দ্রার ঘৃতপ্রদীপ। বাইরের তীর্থে কত বিক্ষোভ কত মালিন্য কিন্তু অন্তর-তীর্থে অনাহত প্রশান্তি। এই অন্তরতীর্থে আশ্রয় নাও। অন্তর্তমকে দেখ। তার সামনে দাঁড়াও করজোড়ে।

গিরিশ ঠাকুরকে একটি ফ্লে দিল।

নিয়ে তখননি আবার ফিরিয়ে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমায় ফ্লে দিচ্ছ কেন? ফ্লে দিয়ে আমি কী করব? ফ্লে আমার অধিকার নেই।'

'ফ্লে আবার কার অধিকার?'

'দ্বজনের। এক দেবতার, আর ফ্রল-বাব্র।' সকলে হাসতে লাগল।

থিয়েটারে কনসার্টের সময় আরেক কামরায় বসালো ঠাকুরকে। কথায়-কথায় ঠাকুরের ভাবসমাধি হল। মনের আড় যায়নি এখনো গিরিশের। ঠিক ঢং না ভাবলেও ভাবল বোধ হয় বাড়াবাড়ি। যে মৃহত্তে সংশয় ছায়া ফেলল, ঠাকুর চোখ চাইলেন। কুয়াশা কাটিয়ে দেবার জন্যে উদয় হল দিবাকরের।

'মনে তোমার বাঁক আছে।' বললেন ঠাকুর।

শ্ব্ব একটা? অসংখ্য। কত কুটিল আবর্ত। অন্ধ ঘ্রণিবাত। কত অসরল পশ্বা, অস্বচ্ছ লক্ষ্য। বক্ততা আর শীর্ণতা। মালিন্য আর আবিল্য। শ্ব্ধ্ব বিবৃদ্ধ বাসনা। 'এ বাঁক্ যায় কিসে?' গিরিশের কণ্ঠে লাগল ব্রিঝ কামার রঙ।

'শুধু বিশ্বাসে।'

বিশ্বাসে কী না হতে পারে? যার ঠিক, তার সবতাতে বিশ্বাস। সাকার, নিরাকার, রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী। বিশ্বাস একবার হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের বড় আর জিনিস নেই।

বিভীষণ একটি পাতায় রাম নাম লিখে একজনের কাপড়ের খুঁটে বে'ধে দিলে। বললে, সমুদ্রের ওপারে যাবে তো, ভয় নেই, দিব্যি জলের উপর দিয়ে চলে যাও। বিশ্বাস করে চলে যাও। কিম্পু অবিশ্বাস করেছ কি, পড়েছ জলের তলে। বিশ্বাস করে সোজা চলে যাচ্ছে সে লোক, ঢেউয়ের উপর দিয়ে, চোথ সামনে রেখে, ঘাড় খাড়া করে। যাচ্ছে-যাচ্ছে, হঠাৎ মনে হল, কাপড়ের খুঁটে কী বাঁধা আছে একবার দেখি। খুলে দেখে, আর কিছু নর, শুখু একটি রাম নাম লেখা। এই? শুখু একটি রাম নাম? যেই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল, ঢেউ এসে গ্রাস করলে!

সেই কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস। একবার ঈশ্বরের নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি! অনাময় নির্মাল হয়ে গিয়েছি আমি।

আর আমাকে কে টলায়! বিশ্বাস করে বসেছি। আকাশ নিজে জানে না তার ব্যাণিত কতদ্র। তেমনি আমি নিজে জানি না আমার এ অনুভূতির সীমা কোথায়! কিসের ব্যাণিত, কিসের অনুভূতি? আর কিছু নয়, আর কিছু নেই, শুধু তুমি আছু। তোমার প্রকাশেই আর সকলে অনুভাত। তুমিই রথেশ্বর আছা। সর্বলোকচক্ষ্ম স্বা। বিশ্বাস করে ফেলেছি। আর আমাকে কে ফেলে! এবার জলে পড়লেও জলে ভূবব না। আগ্রনে প্রভূলেও প্রভূবে না কপাল। ভবমর্পরিখিল্ল হয়ে পথ চলছিলাম, এবার নেমে পড়েছি এক মনোহর সরোবরে। যত ক্লান্তি আর ক্লেদ, যত সন্তাপ আর অত্নিত সব শান্ত হল অবগাহনে। আর কে আমাকে তোলে সেই সরোবর থেকে? সেই আমার তাপত্যাহর হরিসরোবর।

দেখ, দেখ, তাঁর অংগকান্তি সেই সরোবরের জল, তাঁর করতল ও পদতল পদ্ম হয়ে ফ্রটে আছে, তাঁর চক্ষর হচ্ছে মীন আর তাঁর বাহরর আন্দোলন হচ্ছে তরংগলীলা। শ্ব্র শান্তি আর শান্তি। অগাধ ভবজলধি ভেবেছিলাম, এখন দেখি সরল-স্বচ্ছ

তোমাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখি। তুমি কত সহজ ! আকাশের মত সহজ, প্রাণের মত সহজ, তৃণের মত সহজ। আমার নিশ্বাসের মত সহজ।

তুমি যে আমার নিশ্বাস, এইটিই বিশ্বাস করেছি আজ।

'ও দেশে যাবার সময় রাস্তায় ঝড়-বৃণ্টি এল।' বলছেন ঠাকুর, 'মাঠের মাঝখানে আবার ডাকাতের ভয়। তখন সবাই বললাম, রাম কৃষ্ণ ভগবতী। আবার বললাম, হন্মান। আছা, সব যে বললাম, এর মানে কি? কি জানো, ঐ যখন চাকর বা ঝি বাজারের পয়সা নেয় প্রথমটা আলাদা-আলাদা করে নেয়, এটা আল্বর পয়সা; এটা বেগ্নেরের, এ কটা মাছের। সব থাক-থাক হিসেব করে নিয়ে তারপর দে মিশিয়ে।' একই অনেক হয়ে মিশেছে। অনেক আবার মিশেছে সেই একে। চাই সেই বিশ্বাস। বালকের বিশ্বাস। গ্রুবাক্যে বিশ্বাস। মা বলেছে ওখানে ভূত আছে, তা ঠিক জেনে আছে যে ভূত আছে। মা বলেছে, ওখানে জ্বজ্ব, তা ঠিক জেনে আছে ওখানে জ্বজ্ব ছাড়া কেউ নেই। মা বলেছে ও তোর দাদা হয়, তা জেনে আছে, পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা।

চোখওয়ালা বিশ্বাস নয়, চোথ বন্ধকরা অন্ধ বিশ্বাস। বিচারের পরেও আবার বিচার চলে, কথার পরে আরো কথা। কিন্তু বিশ্বাসের পরে আর কিছ্, নেই। স্তব্ধতার পরে আবার স্তব্ধতা কি!

ভন্তদের জন্যে মা'র কাছে কাঁদছেন ঠাকুর। মা, যারা যারা তোর কাছে আসছে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিস মা। সব ত্যাগ করাসনি! কী নিয়ে থাকবে, খুব কণ্ট হবে যে! সংসারে যদি রাখিস, এক-একবার দেখা দিস! এক-একবার দেখা না দিলে উৎসাহ পাবে কি করে? শেষে যা হয় করিস, একেবারে বিমূখ করিসনে।

রাম দত্তের বাড়িতে আরেকবার দেখা পেয়েছে ঠাকুরের। জিগগেস করছে আকুল হয়ে, 'বলুন, আমার মনের বাঁক যাবে তো?'

থিয়েটারে এসে সেদিন একটা চিরকুট পেল গিরিশ। কে দিয়েছে? কেউ বলতে পারলে না। লেখা কি? লেখা, আজ রাম দত্তের বাড়ি পরমহংসদেব আসবেন। তাতে গিরিশের কি? জোয়ারের জলে কাছিতে হঠাং টান পড়ল, গিরিশ বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

অনাথবাব্র বাজারের কাছাকাছি এসে থামল গিরিশ। ওই কি নেমন্তন্মের চিঠি? অচেনা লোকের বাড়ি ওই চিরকুটের নেমন্তন্মে যাব? রামবাব্র সঙ্গে আলাপ নেই, তাঁর নেমন্তন্ম কি এমনি উপেক্ষার চেহারা নেবে? দরকার নেই আমার রবাহ্তের দল বাড়িরে।

কিল্তু ফেরে এমন সাধ্য নেই। তবে ও কার নেমল্তন্ন? চিরকুটটা কি উপেক্ষা? না, কি অন্তিকতম আল্তরিকতার ডাক?

রামবাব্ খোল বাজাচ্ছে আর ঠাকুর নাচছেন। ছন্দের দৃঢ়তার উপর দাঁড়িয়ে ভাব-কোমল নৃত্য। সংগ্য গান হচ্ছে: 'নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।'

কাকে বলে প্রেম আর কাকে বলে প্রেমের হিল্লোল সমস্ত প্রাণকে দ্বই চক্ষ্র মধ্যে পরিপূর্ণ করে দেখল গিরিশ। আর কাকে বলে টলমল-করা দেখল একবার অন্তরীক্ষের দিকে তাকিয়ে। আকাশের তারা আর মতের মুহুর্ত নাচছে হাত ধরাধরি করে। এখনো চিনতে পারছে না, তার মনে কি এখনো বাঁক আছে? বাঁকাকে দেখে বাঁক কি এখনো সিধে হয়নি?

নাচতে-নাচতে ঠাকুর একবার গিরিশের কাছে এসে পড়েছেন। আর সেইখানেই সমাধিদ্য। মাথাকে নত করে দিল, গিরিশ প্রণাম করল ঠাকুরকে। কীর্তনাল্ডে ঠাকুর যখন প্রেরাপ্রির নামলেন দেহভূমিতে, গিরিশ জিগগেস করল, আমার মনের বাঁক যাবে?

ঠাকুর বললেন, 'যাবে।'

যেন স্বকরণে শানেও বিশ্বাস করা যায় না, এমনি স্বিধান্বিতভাবে আবার জিগগেস করল গিরিশ, 'সত্যি, যাবে?'

'যাবে ।'

তব্র, বার-বার তিনবার।

'ঠিক বলছেন, যাবে আমার মনের বাঁক?'

'সাত্য বলছি, যাবে, যাবে, যাবে।'

মনোমোহন মিন্তির বসেছিল পাশে। বিরক্তির ঝাঁজ নিয়ে বললে, 'এক কথা একশোবার জিগগেস করছেন কেন? উনি বলছেন, যাবে, তব্ব বার-বার তান্ত করা।'

কি আম্পর্ধা লোকটার, ম্বথের উপর সমালোচনা করে! গজে উঠতে যাচ্ছিল, ম্বহুতে

শান্ত হয়ে গেল গিরিশ। অন্ভব করল তার মনের বাঁক কেটে গেছে। জোধের
বদলে দীনতা এসেছে। রুঢ়তার বদলে স্নৈশ্যা। কলহ না করে দেখলে আছাদোষ।

সত্যিই তো, ঠাকুরের এক কথাই একশো সত্যের সমান। তবে কেন অসহিষদ্
হয়েছিলাম? ঠাকুরকে কেন বসাতে পারিনি এক কথায় একাসনে?

পর্রাদন থিয়েটার যাবার পথে তেজ মিত্তিরের স**েগ দেখা।** 

'ও মশায়, কাল আপনার জন্যে একটি চিরকুট রেখে এসেছিলাম, পেয়েছিলেন?'
'তমি কোথায় পেলে?'

'কোথায় আবার পাব! থিয়েটারে গিয়ে দেখলাম আপনি নেই, তাই নিজের হাতে লিখল্বম চিরকুট।'

'কিন্তু আপনাকে সংবাদ কে দিলে?'

'কিসের সংবাদ?'

বিরক্ত হয়ে ঝাঁজিয়ে ওঠবার প্রশ্ন এই। কিন্তু অশ্ভূত নম থেকে গিরিশ বললে, 'রাম দত্তের বাড়িতে পরমহংসদেবের আসার সংবাদ!'

'আর কে দেবে! স্বয়ং প্রভূ। আমাকে বললেন থিয়েটারের **গিরিশ ঘোষকে একটা** খবর দিও।'

**"আমাকে কেন খবর দিতে বললেন বলতে পারেন?"** 

'তার আমি কি জানি!' তেজ মিত্তির দ্'হাতে শ্ন্যায়িত ভিণ্গ করলে: 'মা কেন তার সদতানকে ডাকবে, এই কৈফিয়ত আমার জানা নেই।'

তুমি আমাকে ডাক দিয়েছ এ কি আসেনি আমার কর্ণকুহরে? আমার অস্তরতিমিরে

জনুলেনি কি তোমার ডাকের দীপশিখা? হ্দরের শন্ত্রু মঞ্জরীর মর্মাদেশে লাগেনি কি ডাকের লাবণ্যবর্ণ? বিভাবরী ভোর হল, তোমার ডাকটি এল আজ তপশ্বিনী উষসীর ম্তিতে। তোমার ডাক শন্নে জাগি আজ অম্লান-নির্মাল নেরে, শ্যামারমান প্রাণের সমারোহে। বলবান বিশ্বাসের দ্বারতার। নিমেষের কুশার্ত্করকে পায়ে দলে চলব নবতর প্রভাতের আবিষ্কারে। মৃত্যুর উদার তীর্থে। সেই পরমা নিব্তির শেষ প্রান্তে।

ভবনাথকে বলছেন ঠাকুর, 'আসবে হে আসবে! আমি চেরেছিল্ম ষোলো আনা, গিরিশ আমাকে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দিলে। না দিয়ে যাবে কোথা? আলো যখন উপচে পড়বে, তখন যাবে কোথা, দিতেই হবে। প্রেম যখন উপচে পড়বে তখন ধরবে কি আর প্রাণপাত্রে? যাবে কোথায়, ঢালতেই হবে সে মধ্পলাবন!' সে দানের ক্ষয় নেই। সে গানের শেষ নেই। আর সে প্রাণ অপরিচ্ছেদ্য।



গিরিশ দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। আর গড়িমসি নয় একেবারে সান্টাণ্গ প্রণাম। জান্, পদ, হস্ত, বক্ষ, শির, দৃণ্টি, বৃদ্ধি ও বাক্য সহযোগে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। দক্ষিণের বারান্দায় একখানি কন্বলের উপর বসে আছেন ঠাকুর। সামনে আরেকখানি কন্বলে ভবনাথ বসে।

'এসেছিস? আমি জানি তুই আসবি। জিগগেস কর একে,' ভবনাথের দিকে ইশারা করলেন ঠাকুর, 'তোর কথাই বলছিলাম এতক্ষণ। বোস, পাশে এসে বোস।'

পারের কাছে বসে পড়ল গিরিশ। বললে, 'আপনি জানেন না আমি কত বড় পাপী। আমি যেখানে বসি সাত হাত মাটি পর্যক্ত তলিয়ে যায় পাপের ভারে।'

'তাই নাকি?' অভয়মাখা হাসি হাসলেন ভুবনস্কের। বললেন, 'তুই এত পাপী যে পতিতপাবনও সে পাপ হরণ করতে অক্ষম—তাই না?'

'কিন্তু আমি যে পাপের পাহাড় করেছি।'

'পাহাড় করেছিস নাকি?' ক্লান্তিহরণ হাসি হাসলেন আবার। বললেন, 'ও তো তুলোর পাহাড়। একবার মা বলে ফ‡ দে, উড়ে যাবে।'

অক্লে যেন ক্ল পেল গিরিশ। যেন আর সে ভেসে যাবে না, তলিয়ে যাবে না, হারিয়ে যাবে না। বললে, 'এখন থেকে আমি কী করব?' 'যা করছিস তাই কর।'

কী করছি? বই লিখছি। ধারণা নেই, লিখে চলেছি অভ্যাসবশে। লোকে বলে, অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে অমন জিনিস বেরোয় না কলমে। বিশ্বাসের জাের তাে ভারি, কথানি নাটক লেখাচছে। লােকশিক্ষা হচ্ছে নাকি! মস্ত পশ্ডিত আমি, লােকশিক্ষা দেবার আর লােক নেই দ্বনিয়ায়! ঠাকুরের পদাশ্ররে এসে এখনাে বই লেখা! ভচ্ছ প্রিথর প্রতির মালা তৈরি করা।

'হ্যাঁ, বঁই লেখাটাও কর্ম। কর্ম না করলে কুপা পাবে কি করে? জমি পাট করে রুইলেই তো জন্মাবে ফসল।'

সেই দিনান দৈনিক কাজ, সেই বই লেখা, সেই থিয়েটার করা—এখনো ঠাকুরের এই ব্যবস্থা?

হ্যাঁ, এই। কর্মে ঈশ্বরের সাথে যান্ত হয়ে যখন তোর ঘর্ম ঝরে পড়বে তখনই তোর আসল ধর্ম। তবে একটা ক্ষরণ-মনন চাই। ওটিই হচ্ছে যান্ত হবার সেতু। লেগে থাকবার আঠা।

'এখন এদিক-ওদিক দ্বদিক রেখে চল্।' বললেন ঠাকুর, 'তারপর যদি এই দিক ভাঙে তখন যা হয় হবে। তবে,' ঠাকুরের কপ্ঠে মিনতি ঝরে পড়ল: 'সকালে-বিকালে স্মরণ-মননটা একট্ব রাখিস, পার্রাবনে?'

ম্ষড়ে পড়ল গিরিশ। এ আবার কী বাঁধাবাঁধি! সকালে কথন ঘ্ম থেকে ওঠে তার ঠিক নেই। বিকেলে হয় থিয়েটারে নয় অন্য কোথাও! স্মরণ-মননের সময় কই! শেষকালে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করি আর কি! কিন্তু কত সামান্য কথা। এট্বকুও গিরিশ রাখতে পারবে না? কোনো কঠিন রত-নিয়ম করতে বলছেন না, নয় কোনো আসন-প্রাণায়াম, নিশান্তে ও দিনান্তে একট্ব শ্বে মনে করে ঈশ্বরকে বাধিত করা! এট্বকুতেও গিরিশ অসমর্থ! লোকে বলবে কি!

কিন্তু মনকে চোখ ঠেরে তো লাভ নেই। সরলতার ঠাকুর, তাঁর সামনে কেন ধরব ছম্মবেশ ? মুখে যাই বলি মনের কথা তিনি ঠিক নখমুকুরে দেখে নেবেন।

'বহু দিনই সকালের সঙ্গে দেখা হয় না, ঘুম ভাঙতে-ভাঙতেই দুপুর। আর বিকেল?' গিরিশ কুন্ঠিত মুখে বললে, 'বিকেল যেখানে কাটে সেখানে আরেক রকম মোহনিদ্রা!'

'বেশ, খাবার আগে?' ঠাকুরের কত দায় এমনি ভাবে বলছেন কাতর হয়ে: 'না খেরে তো আর থাকিস না? বেশ তো, খেতে বসে একটু নাম করিস মনে-মনে।'

সাত্য, রোজ খাই তো? এমন এক-একদিন গেছে কাজে-কর্মে খাওয়াই হয়নি। খেতে বর্সেছি, কিল্পু এত দ্বশিচলতা, খাচ্ছি বলে হ'্নস নেই। কোনোদিন দশটায়, কোনোদিন বা বিকেল তিনটেয়। কোনোদিন কতগর্বল শিঙাড়া-কচ্রি খেয়ে দিন কেটেছে থিয়েটারে। আমার আবার খাওয়া! আসন নেই, বাসন নেই, ফরাসে বসে ঠোঙায় করেই খেয়ে নিলাম। আমার আবার স্থির হয়ে বসে নাম করা!

'ও পারব না।' মাথা চুলকোতে লাগল গিরিশ: 'খাওয়ার আমার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তা ছাড়া খিদের সময় খাবার পেলে আর কিছু তখন মনে থাকে না।' ষেন কত বাহাদ্বরের মত কথা বলছে। সামান্য একটা অন্বরোধ, অত্যন্ত সোজা অত্যন্ত হালকা, তব্তু সে অপারগ! সমাজে সে মুখ দেখাবে কি করে!

কিন্তু ঠাকুর দেখনে তার গহন মনের গোপন মন্খচ্ছবি। যা সে পারবে না তা সে বলবে করব? অসত্যের চেয়ে অক্ষমতা অনেক নির্দোষ।

তব্ব নিরুত হন না ঠাকুর। বললেন, কণ্ঠত্বেরে সেই মমতাময় মিনতি, 'বেশ তো, শোবার আগে? শ্বতে না শ্বতেই তো ঘ্রম আসে না! অন্তত এক-আধ মিনিট তো অপেক্ষা করতে হয়! তখন, সেই এক-আধ মিনিট সময়ট্বুকুর মধ্যে একট্ব নাম করিস!'

ভালো সময়ই বের করেছ বটে! আমার কি ওটা ঘুম? আমার ওটা বিস্মরণ। কিংবা বিস্মরণের সমুদ্রে আত্মবিসর্জন। একটি শ্রুচিস্নিশ্ধ শান্তির জন্যে প্রতীক্ষা নয়, জন্মলা-নিবারণের ওয়্ধ। আর শুই কোথায়? কোন বিছানায়? কার বিছানায়? মাথা হে'ট করল গিরিশ। বললে, 'আমার ঘুম আসে না। আর ঘুম যদি না আসে নামও আসে না।'

ছি-ছি, এমন করে কেউ প্রত্যাখ্যান করেছে ঠাকুরকে! গন্ধমাদন আনতে বলেননি, গান্ডীব তুলতে বলেননি, চার্নান দধীচির অস্থি। বলেননি, গ্রহায় যাও পর্ব তে গিয়ে ওঠো বা অরণ্যে প্রবেশ করো। শ্বধ্ব একটি চিহ্নিত সময়ে মনের নির্জনে একট্ ঈশ্বরকে স্মরণ করা। এত সংখ্যা জপ করতে হবে, তাও না। কোনো ধরা-বাঁধা মন্ত্র নয় যে মন্থ্যত লাগবে বা উচ্চারণে ভূল হবে। একেবারে বেকড়ার, একেবারে বেকস্বর। চোখ পর্য ব্য করেতে হবে না। একট্ব শ্বধ্ব ভাবা। মনে দাগ রাখতে হবে বা স্থান দিতে হবে মনের কোণে এমনও কোনো কথা নেই। শ্বধ্ব সময়ের উড়ন্ত বাতাসে একটি চপল মন্ত্রতের দ্বাণ নেওয়। এট্বুকুও করতে পারবে না, দিতে পারবে না গিরিশ? ছি-ছি, তবে সে জন্মেছিল কেন মানুষ হয়ে?

কিন্তু বৃথা বড়াই করে লাভ নেই। গিরিশ নিজেকে তো জানে। কেমন সে বাউণ্ডুলে কেমন সে ছম্মতি! শেষে যদি কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারে! আসলে ভগবানের যে নাম করব তাঁর কৃপা না হলে হবে কি করে? এই যন্তে যে তিনি ঝঙ্কার তুলবেন যন্ত্র নিজের হাতে তো তাঁকে বে'ধে নিতে হবে! বাঁধবার সময় ব্যথা লাগবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ব্যথাই তো কৃপা।

কিন্তু, এ কি, এ কৃপা যে ব্যথাহীন। এ কৃপা যে অহেতুক!

'বেশ, তোকে কিছ্মই করতে হবে না।' ঠাকুর বললেন প্রসন্নাস্যে : 'আমাকে তুই বকলমা দে।'

তার মানে?

তার মানে, তোকে কিছ্রই করতে হবে না, তোর ভার আমার উপর ছেড়ে দে! তোর হয়ে আমিই নাম করব। তুই শ্বেধ্ কলম ছারে দে, আমিই সই করব তোর হয়ে। আর কি চাই! আমার একেবারে ছাটি, আমি নেচে-গেয়ে আনন্দ করে বেড়াব। যা করবার প্রভূ করবেন। আমি নন্দের গোপাল হামা দিয়ে বেড়াব। তিনিই ধ্লো মাছে কোলে তুলে নেবেন। কিন্তু এ কি গিরিশ ছর্টি পেল, না, বাঁধা পড়ল ন্বিগরণ শৃংখলে?

বাধা পড়ল। গিরিশের আর আমি রইল না। ঠাকুর যখন ভার নিয়েছেন তখন নিজের আর কোনো কর্তৃত্ব নেই, সব তাঁর ইচ্ছাধীন। আমার হয়ে তিনি সত্যি নাম করছেন কিনা এট্রকু প্রশন করবারও আর অধিকার নেই। সব তাঁর খর্না, তাঁর এক্তিয়ার। ভার নেওয়া কঠিন হতে পারে, ভার দেওয়াও কম কঠিন নয়। ভার দেওয়া মানে পালিয়ে যাওয়া নয়, ভার দেওয়া মানে কোলের উপর বসা, কাঁধের উপর চড়া। নইলে, ভার থে দিলাম চাপিয়ে, বোঝাব কি করে?

আমার হয়ে সত্যি নাম করছেন কিনা—মাঝে-মাঝে এ চিন্তা আসে। এমনিতে হলে একবার নাম হত, এ চিন্তায় দ্বার করে হচ্ছে। প্রথমত, নাম হচ্ছে কিনা—নামই রাম—আর দ্বিতীয়ত, ঠাকুর করছেন কিনা। নামের সন্গো-সন্গো ঠাকুরের মর্তি মনে ভাসছে। একের জায়গায় দ্বই হচ্ছে।

এ যে অছি বসিয়ে দেওয়া। আর 'আছি' নয়, এবার অছি। আর 'আমি' নয়, এবার তুমি। আমার বলে আর কিছ্ন নেই সংসারে। আমার কলম তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। পা-টি ফেলছি এ আমার জোরে নয়, তোমার জোরে। নিশ্বাসটি ফেলছি এ আমার কেরনা।

'বকলমা দেওয়ার মধ্যে যে এত আছে তা কে জানত! সময় করে নাম করা যেত তার একটা অন্ত থাকত। এ যে একেবারে অনন্তের মধ্যে এসে পড়ল্ম।' গিরিশ বলছে তদ্গত হয়ে: 'কোথাও একট্মুকু ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। বকলমা দেওয়া মানে গলায় বক্লস লাগানো। খাস ছেড়ে দিয়ে দাস বনে যাওয়া!'

স্ত্রী মারা গেল গিরিশের। পুত্র মারা গেল।

উপায় নেই, বকলমা দিয়ে দিয়েছ। মনকে প্রবোধ দেয় গিরিশ: 'তুমি কী জানো কিসে তোমার মণ্গল, ঠাকুর জানেন। তুমি তাঁর উপর তোমার ভার দিয়েছ তিনিও নিয়েছেন সে-ভার। এখন তো আর বিচার চলবে না, সমালোচনা চলবে না। দলিলে এমন কোনো লেখাপড়া নেই কোন পথ দিয়ে তিনি তোমাকে নিয়ে যাবেন। তুমি তোমার জীবনস্বত্ব দান করে দিয়েছ ঈশ্বরকে। এখন তিনি তাঁর জিনিস নিয়ে যা খ্রিশ কর্ন, মার্ন-কাট্ন, ফেল্ন-ভাঙ্ন, তোমার কিছ্ন বলবার নেই। তাঁর কুলাল-চক্রে তুমি এখন এক তাল নরম কাদা হয়ে যাও।'

তাই হোক। তাই হোক।

আমাকে তুমি নিযুক্ত করো। আমার বাক্যকে নিযুক্ত করো তোমার গুণকথনে, কর্ণকে নিযুক্ত করো তোমার রসগ্রবণে, হুস্তকে নিযুক্ত করো তোমার মণ্যলকর্মে। মন থাক তোমার পদযুগে, মাথা থাক তোমার জগৎপ্রণামে আর দুন্টি থাক দিকে দিকে তোমারই মূর্তিদর্শনে।

'যার যা মনের পাপ আছে, অকপটে জানাও ঈশ্বরকে।' বলছেন ঠাকুর বরদম্তিতে : 'যিনি বিন্দুকে সিন্ধু করতে পারেন তিনি পারেন পাপকে মার্জনার পারাবারে ডুবিয়ে দিতে।'

'কি করে জানাব!' গিরিশ কে'দে পড়ল, 'আমি যে দর্বল।'

'তা কি ঠাকুর জানেন না? খ্বে জানেন। তাই, একবার তাঁর শরণাগত হও, স্ব সমাধান হয়ে যাবে। শরণাগতকে শ্রীহরি পরিত্যাগ করেন না। দীনের গ্রাণকর্তা তিনি, নিশ্চরাই তোমাকে গ্রাণ করবেন।'

'আমি কি হরি-টরি কাউকে চিনি? আমি চিনি তোমাকে।' গিরিশ জোড় হাত করল : 'তোমাকে বকলমা দিয়েছি। তুমি নিয়েছ আমার ভার। তুমিই আমার ভারহরণ—'



কেদার চাট্টেজরও সেই কথা।

গোড়ার রাহ্ম ছিল এখন ভক্তিতে সাকারবাদী হয়েছে। এত দ্বিটমর স্বাদমর হয়েছে যে বলছে দক্ষিণেশ্বরে এসে, 'অন্য জারগার খেতে পাই না, এখানে পেট-ভরা েল্মুম।'

'সাধ্বসঙ্গ সর্বাদা দরকার।' কেদারকে বলছেন ঠাকুর, 'সাধ্ই ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।'

'আজে হাাঁ।' কেদার বললে, 'যেমন রেলের এঞ্জিন। পেছনে কত গাড়ি বাঁধা থাকে, টেনে নিয়ে যায়। কিংবা যেমন নদী। কত লোকের পিপাসা মেটায়। তেমনি সব মহাপ্রের্য। তেমনি আপনি।'

ঈশ্বরের কথায় চোখ জলে ভেসে যায় কেদারের। সংসারে রুচি নেই। মন যেন পাদ-পদ্মলোভী মধ্কর।

কালীঘরে মাকে প্রণাম করে এসেছেন, চাতালে বেরিয়ে এসে ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন ভূমিষ্ঠ হয়ে। চেয়ে দেখলেন সামনে কেদার, রাম, মাস্টার আরু তারক।

তারক মানে বেলঘরের তারক মুখ্বজ্জে। প্রথম যখন এসেছিল দক্ষিণেশ্বরে, চার বছর আগের কথা, তখন তার বয়স মোটে কুড়ি। বিয়ে করেছে। বাপ-মা আসতে দের না ঠাকুরের কাছে। কিন্তু ঠাকুর যে বাপ-মা'র চেয়েও বেশি ভালোবাসেন।

সঙ্গে সেবার একটি বন্ধ্ব নিয়ে এসেছে। নাস্তিবাদী বন্ধ্ব। নাকের ডগায় সব সময়ে একট্ব ব্যুক্তেগর তীক্ষ্যতা।

ঘরে প্রদীপ জনলছে, ছোট খার্টিটিতে বসে আছেন ঠাকুর। তারককে দেখে শিশনুর মত খনুশি হয়ে উঠলেন, কিল্টু সঞ্জোর ওই ল্যার্জটি কোখেকে জনুটিয়ে আনল? বন্ধন্টিকে ঠাকুর বললেন, 'একবার মন্দির সব দেখে এস না।'

वन्ध्र উপেক্ষার একটা ভঞ্গি করল। বললে, 'ও সব ঢের দেখা আছে।'

'শোন্,' তারককে কাছে ভাকলেন ঠাকুর, 'বিশালাক্ষীর দ, মেরেমান্বের মায়াতে যেন ডুবিসনি। যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না। তোর অনেক শক্তি, তুই পড়বি কেন? দেখি তোর হাত দেখি।'

ঠাকুর তারকের হাতের ওজন নিচ্ছেন। বললেন, 'একট্র আড় যে নেই তা নয়। আছে। কিন্তু, আমি বর্লাছ ওট্রকু যাবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবি আর মাঝে-মাঝে আসবি এখানে।'

তারক মাথা নোয়ালো। বললে, 'বাবা-মা আসতে দেয় না।'

'জোর করে আসবি। বাপ-মা শিরোধার্য, কিন্তু ঈশ্বরের চেয়ে কম।'

'এটা কি বললেন মশাই?' সেই বন্ধ ফোড়ন দিল : 'যদি কার মা দিব্যি দিয়ে বলে ছেলেকে, যাসনি দক্ষিণেশ্বরে, সে যাবে? মা'র অরাধ্য হবে?'

'যে মা ওকথা বলে সে মা নয়, সে অবিদ্যা। সে মা'র অবাধ্য হলে কোনো দোষ হয় না।' বললেন ঠাকুর : 'ঈশ্বরের জন্যে গ্রেব্যক্য লণ্ঘন করা চলে, কিশ্চু মনে রাখিস, শ্ব্ব্ ঈশ্বরের জন্যে। তা ছাড়া অন্য সব কথা মাথা পেতে শ্ব্নতে হবে বাপ-মা'র। নিবিবাদে, তর্ক-বিচার না করে।'

'আপনি যে কথাটা বলছেন শাস্ত্রে এর দৃষ্টান্ত আছে?' বন্ধ্ব আবার চিপটেন কাটলো।

'বহু। ভরত রামের জন্যে শোনেনি কৈকেয়ীর কথা। প্রহ্মাদ কৃষ্ণের জন্যে শোনেনি হিরণ্যকশিপরে শাসন। বলি শোনেনি গ্রের্ শ্রুচাচার্যের কথা, জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শোনেনি বিভীষণ। আর গোপীরা? কৃষ্ণের জন্যে শোনেনি পতিদের নিষেধ। কি বাপ্র, মিলছে শাস্তের সংগে?'

ওরা চলে গেলে পর ঠাকুর শ্বয়েছেন ছোট খাটটিতে, আর বলছেন মাস্টারকে, 'বলতে পারো, ওর জন্যে আমি এত ব্যাকুল কেন? সংগ্য ওটাকে আবার কেন নিয়ে এল?' 'বোধ হয় রাস্তার সংগী।' বললে মাস্টার, 'অনেকটা পথ তাই একজনকে সংগ্য করে এনেছে।'

যদি সংগী কেউ না জোটে ঈশ্বরই তোর সংগী। ঐ নির্জনতাই তোর নিবিড়তা। কেউ সংগে নেই বলেই তো সে চলেছে তোর পাশে-পাশে।

কালীঘর থেকে বেরিয়ে চাতালে ফের ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ঠাকুর। তারকের চিব্বক ধরে আদর করলেন।

'নরেন রাঙাচক্ষ্ব র্ই, কিন্তু তুই হচ্ছিস ম্গেল।'

ভাবাবিষ্ট হয়ে ঘরের মেঝেতে বসেছেন ঠাকুর। পা দুখানি সামনের দিকে প্রসারিত। রাম আর কেদার নানা জাতের ফ্ল দিয়ে সেই পা দুখানি বন্দনা করছে। ঠাকুরের দুপায়ের দুই বুড়ো আঙ্কল ধরে বসে আছে কেদার। বিশ্বাস, স্পর্শে শন্তি সন্থার হবে। কিন্তু তাইতেই কি হয়? যিনি দেবার তিনি যদি না দেন শুধু তাঁর আঙ্কে ধরলে কিছু হবে না।

মা, ও আমার আঙ্কল ধরে কি করতে পারবে?' ঠাকুর বলছেন অর্ধবাহ্যদশার।

কেদার তো অপ্রস্কৃত। মনের কথা কি করে টের পেয়েছেন অশ্তর্যামী! তাড়াতাড়ি আঙ্কল ছেড়ে দিয়ে হাত জোড় করলে।

মনের আরো কথা যেন টের পেরেছেন। গোপনীয় নিগ্টে কথা। প্রকাশ্যেই তাই বলছেন ঠাকুর, 'মূখে বললে কি হবে যে মন নেই, কামকাণ্ডনে এখনো তোমার মন টানে! আমি বলি কি এগিয়ে পড়ো। একট্ট উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে কোরো নাষে সব হয়ে গেছে। চন্দন গাছের বনের পর আরো আছে, র্পার খনি, সোনার খনি, হীরে-মাণিক। এখনি থামলে চলবে কেন?'

কণ্ঠ শ্রিকিয়ে গিয়েছে কেদারের। রামের দিকে চেয়ে বলছে ভয়ে-ভয়ে, 'ঠাকুর এ কি বলছেন!'

ঠিকই বলছেন। এমনি তো মনের মুখোমুখি হবে না, খালি পাশ কাটিয়ে যাবে। ঠাকুর মনের সংগ্য সম্মুখ-সাক্ষাং ঘটিয়ে দিলেন। এখন দেখ একবার নিজের নির্ভেজাল র্পট্কু, আর আত্মতৃতির আবরণ টেনে রেখো না। দেখ এখনো কত বিকৃতি, কত বৈচিত্তা। কৃপা পেয়েছে বলেই তো পেলে এই আত্মদর্শনের স্কৃবিধে। দর্পণ আবার মার্জন করো। ক্ষালন করো ক্ষতক্রেদ।

'এই কামকাঞ্চনই আবরণ। এত বড়-বড় গোঁফ, তব্ব তোমরা ওতেই রয়েছ জ্বজ্ব হয়ে। বলো, ঠিক বলছি কিনা, মনে-মনে দেখ বিবেচনা করে—'

কেদার চুপ করে আছে। ঠিক বলছেন!

খাকে ভূতে পায় সে জানতে পায় না তাকে ভূতে পেয়েছে। যারা কামকাণ্ডন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছ্ব ব্রুঝতে পারে না। যারা দাবাবোড়ে খেলে, তারা অনেক সময় জানে না, কি ঠিক চাল! কিল্তু যারা অল্তর থেকে দেখে তারা ব্রুঝতে পারে।' একদিন কেদারের ব্রুকে হাত ব্লিয়ে দিতে ইচ্ছে হল ঠাকুরের, পারলেন না দ বললেন, 'ভিতরে অঙ্কট-বঙ্কট। ত্রুকতে পারলাম না। বললাম তো, আসন্তি থাকলে হবে না। তাই তো ছোকরাদের অত ভালোবাসি। ওদের ভিতর এখনো বিষয়ব্দিধ ঢোকেনি। অনেকেই নিত্যিসম্ধ। জন্ম থেকেই টান ঈশ্বরের দিকে! যেন বনের মধ্যে

সেদিন আপিস যাবার পথে কেদার এসে হাজির। সরকারী একাউন্টেন্টের কাজ করে, থাকে হলিসহরে। সেখান থেকে কলকাতায় আসে। আসবার পথে কি মনে করে চনকছে আজ দক্ষিণেশ্বরে। আপিসের পোশাক পরনে, চাপকান মায় ঘড়ি আর ঘড়ির চেন। হঠাৎ মন কেমন ব্যাকুল হয়েছে, দেখে যাই একবার ঠাকুরকে। যেই মনে হওয়া, আমনি গাড়ি থেকে নেমে পড়ে সটান দক্ষিণেশ্বর।

ফোয়ারা বেরিয়ে পড়েছে। জল একেবারে বের চ্ছে কলকল করে।

তাকে দেখেই ঠাকুরের বৃন্দাবনলীলার উদ্দীপন হল। প্রেমে বিহ্বল হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন ও রাধিকার ভাবে গেয়ে উঠলেন গদগদ হয়ে : 'সখি, সে বন কতদ্রে! যেথায় আমার শ্যামস্বন্দর! আর যে চলিতে নারি।'

ঠাকুর দেখলেন কেদারের অন্তরে গোপীর ভাব। তার সেই ব্যাকুলতাটিই কৃষ্ণান্বেষিণী গোপবালা!

রজবন থেকে কৃষ্ণ যখন অকস্মাৎ অন্তহিতি হলেন তখন গোপীদের কী দশা? বন ৭৪ হতে বনাশ্তরে থ্রেকতে লাগল পাগলের মত। অশ্বত্থ আর অশোক, কিংশুকে আর চন্পক, হে পরার্থজীবিত বৃক্ষ, আমাদের প্রিয়তম কোন পথ দিয়ে চলে গেল তা কি তোমরা দেখেছ? হে তুলসী, যার বুকে থেকেও যার পদযুগল ধ্যান করো, তুমি কি দেখেছ কোথায় পড়েছে তার পদযুলি? মালতী আর যুথিকা, করন্পর্শে তোমাদের শিহরিত করে তিনি কি গেছেন এই পথ দিয়ে? সখীগণ দেখ, দেখ, এই ব্রত্তী শরীরে প্রলক ধারণ করে বিরাজ করছে, তবে কি তিনি একে নখাঘাত করে চলে গেছেন? হে তুণাণ্ডিত পৃথিবী, কোন প্রুযুক্ত্যণের আলিন্সনে তোমার এই নবীন রোমাণ্ড? কৃষ্ণবিরহে আমরা বিগতপ্রাণা, আমাদের পথ বলে দাও। পতি-প্রু ন্যারা বারিতা হয়েও আমরা নিব্ত হইনি। লোলায়িতকুণ্ডলকর্দে ছুটে এসেছি এখানে। কেউ গোদোহন ফেলে এসেছি, কেউ বা দ্ব্যাবর্তন; কেউ শিশুকে ন্তন্যপান করাচ্ছিলাম, কেউ বা করিছলাম অল্লপারবেশন, কেউ বা অন্সরাগলেপন—যার যা হাতের কাজ সব ফেলে-ছড়িয়ে ছুটে এসেছি তাঁর বাঁশি শ্রনে। সেই অরবিন্দনের এতক্ষণ তো ছিলেন আমাদের সামনে, তিনি কোথায় গেলেন? কেন অদুশ্য হলেন? এই ব্যাকুলতাটিই বাস করছে কেদারের ব্রুকের মধ্যে। এই ব্যাকুলতাই ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব বিধিবন্ধনের কাঁটাবেডা।

অধর সেন বললে, 'শিবনাথবাব, সাকার মানেন না।'

'সেটা হয়তো তাঁর বোঝবার ভূল।' বললে বিজয় গোস্বামী। ঠাকুরের দিকে ইশারা করলে : 'ইনি যেমন বলেন, বহুর পৌ কথনো এ রঙ কথনো সে রঙ। যার গাছতলার বাসা সে ঠিক খবর রাখে। আমি ধ্যান করতে-করতে দেখতে পেলাম চালচিত্র। কত দেবতা, কত কি। আমি বললাম, আমি অত-শত বুঝি না, আমি তাঁর কাছে যাব, তবে বুঝব।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার ঠিক-ঠিক দেখা হয়েছে।'

কেদারের মধ্যে তন্ময়তা এল। বললে, ভিক্তের জন্যে সাকার। প্রেমে ভক্ত সাকার দেখে। ধ্ব যখন শ্রীহরিকে দর্শন কবল, বললে, কুণ্ডল কেন দ্লছে না? শ্রীহরি বললেন, তমি দোলালেই দোলে।

'সব মানতে হয় গো সব মানতে হয়—নিরাকার সাকার সব। কালীঘরে ধ্যান করতে-করতে দেখলমে, রমণী। বললমে, মা, তুই এর্পেও আছিস? কোন র্পে কার সামনে কখন এসে দাঁড়াবেন কেউ জানে না।'

'যাঁর অননত শক্তি,' বললে বিজয়, 'তিনি অনন্তরূপে দেখা দিতে পারেন।'

'সেই যে গো চিনির পাহাড়ে পি'পড়ে গিয়েছিল।' বললেন ঠাকুর, 'এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আরেক দানা মনুখে করে বাসায় নিয়ে যাচছে। যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে গোটা পাহাড়টা নিয়ে যাব। তেমনি একট্ন গীতা, একট্ন ভাগবত, একট্ন বা বেদান্ত পড়ে লোকে মনে করে আমি সব বনুঝে ফেলেছি।'

নবগোপাল ঘোষ একবার তিন বছর আগে এসেছিল। তারপর ভূলে গিরেছে দক্ষিণেশ্বরের কথা। কিন্তু ঠাকুর ভোলেননি। কি জানি কেন, তিন বছর বাদে ঠাকুর তাকে ডেকে পাঠালেন।

নবগোপাল তো অবাক। আমি তোমাকে ভুলে গিয়েছি অথচ তুমি আমাকে ভোলোনি কিংবা এতদিন ভুলিয়ে রেখে শ্বভক্ষণ দেখে ডেকে পাঠিয়েছ। নবগোপাল পায়ের তলায় ল্বটিয়ে পড়ল। বললে, 'কামকাণ্ডনে ডুবে আছি, কি করে আমার ত্রাণ হবে!' 'কোনো চিন্তা নেই।' ঠাকুর বললেন স্নিম্পাননে, 'দিনে শ্ব্ব একবারটি আমায় মনে করো। শ্বধ্ব একবার।'

গ্রুব্-শিষ্য বোঝাচ্ছেন ঠাকুর। যিনি ইণ্ট তিনিই গ্রুব্র্ব্প ধরে আসেন। শবসাধনের পর যখন ইণ্টদর্শন হয় তখন গ্রুব্ এসে শিষ্যকে বলেন তুইই গ্রুব্ তুইই ইণ্ট। যখন প্র্পজ্ঞান হয় তখন কে বা গ্রুব্ কে বা শিষ্য। সে বড় কঠিন ঠাই, গ্রুব্-শিষ্যে দেখা নাই।

কে একজন ভক্ত বলে উঠল, 'তাই তো বলে গ্রের মাথা শিষ্যের পা।' 'বোঝো মানে।' বললে নবগোপাল 'শিষ্যের মাথাটা গ্রেব আর গ্রেব

'বোঝো মানে।' বললে নবগোপাল, 'শিষ্যের মাথাটা গ্রন্থর আর গ্রন্থর পা শিষ্যের।'

'না, ও মানে নয়।' বললে গিরিশ, 'বাপের ঘাড়ে ছেলে চড়েছে। শিষ্যের পা এসে ঠেকেছে গ্রহুর মাথায়।'

'তবে তেমনি কচি ছেলে হতে হয়।' বললে নবগোপাল, 'কচি ছেলে হলেই তবে বাপ তুলবে কাঁধের উপর।'

হতে হবে সরলশন্ত। হতে হবে লঘন্ম্দ্র। হতে হবে মানহীন ভারহীন সহায়-সম্বলহীন। মা তখন ছেলেকে ধ্বলো থেকে কোলে, কোল থেকে কাঁধে তুলো নেবেন। চুম্ খাবেন পদাস্ব্রজে।

বেলঘরের তারক মুখ্বুল্জে অমনি এক খাঁটি ছেলে, কচি ছেলে। দক্ষিণেশ্বর থেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, ঠাকুর দেখলেন, তাঁর ভিতর থেকে আলো বেরিয়ে চলেছে তারকের পিছ্বু-পিছ্বু। তারক অসহায়, তারক আগ্রিত অপিতসর্বস্ব। তাই তাকে একা ছেড়ে দিতে পারেন না। তাই তার সংগ নেন, হাত ধরেন, পথ দেখান, গ্রান্ত হলে নেন তাকে কাঁধে করে।

করেকদিন পর আবার এসেছে, ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে তারকের ব্রেকর উপর পা তুলে দিলেন। তারক আর কি চায়! যমভয়লয়কারী পরম পদ। কার্ণাকল্পদ্রমের ধ্র-ছয়য়! এ পদের বাইরে আর কী সম্পদ চাইবার আছে!

'খ্ব উ'চু ঘর তারকের। তবে শরীর ধারণ করলেই ত গোল। স্থলন হল তো সাতজন্ম আসতে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়। বাসনা থাকলেই দেহধারণ।' বললেন ঠাকুর।

কে একজন ভক্ত বলে উঠল, 'বাঁরা অবতার তাঁদেরও কি বাসনা থাকে?'

সরল ঠাকুর বললেন সহাস্যে, 'কে জানে! তবে আমার দেখছি সব বাসনা ষায়নি। এক সাধ্র আলোয়ান দেখে ইচ্ছে হরেছিল অর্মান পরি একখানি। সেই ইচ্ছে এখনো আছে। জানি না আবার আসতে হবে কিনা—'

বলরাম বসেছিল পাশে। হেসে উঠল শিশ্রে মত। বললে, 'আপনার জন্ম হবে কি ঐ আলোয়ানের জন্যে?' ্বে জানে। তবে শেষ পর্যন্ত একটি সং কামনা রাখতে হয়। ঐ চিন্তা করতে-করতে দেহত্যাগ হবে বলে। সাধ্রা চার ধামের এক ধাম বাকি রাখে। হয়তো গেল না শ্রীক্ষের। তা হলে জগল্লাধ ভাবতে-ভাবতে শরীর যাবে।' ঘরের মধ্যে একজন গের্য়াধারী লোক ঢ্কল। ঠাকুরকে প্রণাম করলে। চিরকাল ঠাকুরকে ভণ্ড বলে এসেছে। তব্ব প্রণাম করবার ঘটা দেখ। বলরাম হাসছে। ঠাকুর বলছেন, 'বল্ক গে ভণ্ড। হাসিসনি। কে জানে ভেক ধরেই হয়ত্যে ওর ভিক্ষে মিলবে। ভেকেরও আদর করতে হয়। ভেক দেখলেও উদ্দীপন



হয় সত্যবস্তুর।'

মনোমোহন মিত্তিরও ঈশ্বর মানে না। মেসো রায় বাহাদ্রের রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে। বন্ধ্র বলতে রাম দন্ত, আরেক মেসোর, ছেলে। সমপন্থী নাস্তিবাদী।

ব্রাহমুসমাজের আওতায় এসেছে দ্রজনে। অথচ কেশব সেনই দক্ষিণেশ্বরে কোন এক সাধ্বর কথা লিখেছে কাগজে। কেশব যথন লিখেছে তখন উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চল দেখে আসি।

নাস্তিকে-নাস্তিকে মাসতৃতো ভাই। এল দৃজন দক্ষিণেশ্বরে। রাম দত্ত তখন ভাস্তার, মেডিকেল কলেজে চার্কার করে, আর মনোমোহন বেণ্গল সেক্টোরিয়েটে চল্লিশ টাকার কেরানি।

এসে দেখে ঠাকুরের দরজা বন্ধ। অবিশ্বাস নিয়ে এসেছে, বন্ধ তো থাকবেই। শরণা-গতি নিয়ে আসত, খোলা পেত। শরণার্গতি কি সহজে আসে?

'ওরে হ্দে, মৃত্ত এক ডাক্টার এসেছে।' ঠাকুর ডাকলেন হ্দেরকে: 'তোর কি ভাগ্যি! নাড়ী দেখাবি তো এবেলা দেখিরে নে।'

হৃদর তথানি বাড়িয়ে দিল হাত। রাম দত্তও দিব্যি পরীক্ষা করল। কিন্তু হৃদরের হাত দেখে কি হবে! ঠাকুর রামকৃষ্ণের পা কই?

ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করছে মনোমোহন, বিশ্বাসের পর্বত ভেদ করে নির্গত হয়েছে ভক্তির নির্ঝারিণী, ইচ্ছে হল পা দ্বখানি টেনে নের ব্বকের মধ্যে। কিন্দু, কেন কে জানে, সেদিন পা দ্বখানি গ্রিটিয়ে নিলেন ঠাকুর। অভিমানে ফ্রলে উঠল মনোমোহন। বললে, 'বড় যে পা গ্রিটিয়ে নিলেন! শিগগির বার কর্ন, নইলে কাটারি এনে পা দ্বখানি কেটে নিয়ে যাব। আমার একার নয় সকল ভক্তের সাধ মেটাব বলে রাখছি।'

তাড়াতাড়ি পা বার করে দিলেন ঠাকুর।

প্রার্থনায় না পাই, অভিমান করে নেব। নেব ছল করে জোর করে কোশল করে।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাবার উদ্যোগ করছে, মাসি এসে বাধা দিল। বললে, যাস নে ওখানে। মাসির বাড়িতে থাকে তাঁর কথার অমান্য করা যায় না, কিন্তু দক্ষিণ্ডেশ্বরে না গিয়েই বা থাকা যায় কি করে। রাম দত্তকে সঙ্গে নিয়ে গেল তাই চুপি-চুপি। গিয়ে দেখে ঠাকুরের মুখ ভার। কি হল?

'ভক্ত আসতে চায় দক্ষিণেশ্বরে কিন্তু তার মাসি তাকে আসতে দিতে নারাজ। ভয় হয় মাসির কথা শ্বনে সে আসা না বন্ধ করে!'

আরেকদিন দক্ষিণেশ্বর ষাচ্ছে, বাধা দিল স্নী। বললে, 'মেয়েটার অসম্খ, যেয়ো না বাড়ি ছেড়ে।' কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের ডাক যে ত্রৈলোক্যাকষী বংশীর ডাক। স্নীর কথা তাই কানে তুলল না। এবার আর সঙ্গে নিল না রামকে। কৃতকর্মের ফল সে নিজেই বহন করবে বলে একা গেল। গিয়ে দেখে ঠাকুর বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। ব্যাপার কি?

'ভক্ত আসতে চায় দক্ষিণেশ্বরে কিন্তু তার স্মী তাকে আসতে দিতে নারাজ। ভয় হয় বউয়ের কথা শ্বনে সে আসা না বন্ধ করে।'

আসা বন্ধ করল না মনোমোহন। আর, থেকে-থেকে সঙ্গে আছে রাম দত্ত।

দ্বই নিরীহ গৃহস্থ কিন্তু আসলে দ্বই বিরাট আবিষ্কর্তা। মনোমোহন আবিষ্কার করল রাখালকে, রাম দত্ত নরেনকে। শ্বধ্ব সন্ধান দিল না, ধরে নিয়ে এল ঠাকুরের কাছে। প্রতীক্ষিত বার্দের কাছে দ্বই উড়ন্ত বহিকণা।

মনোমোহন, মহিমাচরণ আর মাস্টার বসে আছেন। মনোমোহনের দিকে চেয়ে বলছেন ঠাকুর, 'সব রাম দেখছি। তোমরা সব বসে আছ, কিন্তু আমি দেখছি রামই সব এক-একটি হয়েছেন।'

'তবে আপনি যেমন বলেন, আপো নারায়ণ—জলই নারায়ণ, তেমনি।' বললে মনো-মোহন, 'জল কোথাও খাওয়া যায়, কোথাও বা মাত্র মৃথে দেওয়া চলে, কোথাও বা শ্ধ্ব বাসন মাজা।'

ঠিক তাই। কিল্ডু তিনি ছাড়া কিছ্ম নেই। জীব-জগৎ সব তিন।

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সব তুমি। মন-ব্রিশ্ব-অহঙ্কার সব তুমি। পাপ-প্র্ণা, স্ব্খ-দ্বঃখ, সব তুমি। তুমিই ভোক্তা-ভোজ্য, আধার-আধেয়। তুমিই অখণ্ডমণ্ডলাকার।

হাটথোলার স্বেশ দত্ত নাগমশারের বন্ধন। ঠাকুরের প্রতি ভব্তিতে দ্ঢ়ীভূত। ঠাকুরকে একবার ভোগ দেবে, নতুনবাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে পাঠিয়েছে গাড়ি করে। নিজে চলেছে পায়ে হে'টে, দইয়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে। গাড়িতে দিলে ঝাঁকুনিতে দই পাছে চলকে যায়, তাই এই ক্লেশসাধন। ভোগের দই, প্রন্থ হতে পায়বে না। তেমনি আমিও অভগ্য থাকব।

তেইশ নশ্বর সিমলে স্ট্রিট মনোমোহনের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বসেছেন বৈঠক-খানায়। বলছেন, 'যে অকিণ্ডন যে দীন তারই ভক্তি ঈশ্বরের সব চেয়ে প্রিয়। খোলমাখানো জাব যেমন গর্র প্রিয়। দ্বর্যোধনের কত ধন কত ঐশ্বর্য, তার বাড়ি ঠাকুর গেলেন না। গেলেন বিদ্বরের বাড়ি।'

পরামর্শের জন্যে বিদর্রকে ডাকলেন ধৃতরাষ্ট্র। কত কিছ্র ঘটে গেল এর মধ্যে, কিছ্রই স্ফল আনল না। জতুগ্হে দক্ষ হল না। দাতেক্রীড়ায় হেরে গেল, দ্রোপদীর বেশাভিমর্য হল, বনবাস-সত্য-পালন করে ফিরে এল পাশ্ডবেরা। রাজ্যভাগ দাবি করল। কৃষ্ণ এসেছিল অন্নয় করতে, ফিরিয়ে দেওয়া হল। এখন বিদ্রের কি মত?

বিদর্র বললে, 'মহারাজ, কুর্কুলের কুশলের জন্যে য্বিধিষ্ঠিরকে দিন তার রাজ্যভাগ। অশিব দুর্যোধনকে ত্যাগ কর্ন।'

আর যায় কোথা! এ দাসীপ্রকে কে ডেকে আনল এখানে? যার অঙ্গে পণ্টে তারই সে বির্ম্থতা করছে? শ্বাস মাত্র অবশিষ্ট রেখে একে এখ্নি তাড়িয়ে দাও প্রীথেকে। গর্জে উঠল দূর্যোধন।

এও ভগবানেরই লীলা। দ্বারদেশে ধন্বাণ রেখে বেরিয়ে পড়ল বিদ্র। পরিধানে কদ্বল, ধ্লির্ক্ষ কেশপাশ, বেরিয়ে পড়ল তীর্থোদ্দেশে। মূখে শূধ্ কৃষ্ণনাম। 'রিসকশেখর কৃষ্ণ পরমকর্ণ।' সর্বাবস্থায় যিনি সর্বচিত্তাকর্ষক। এত মধ্র নিজের পর্যন্ত মনোহরণ করেন, নিজেকে নিজেই চান আলিঙ্গন করতে।

যে আকাণক্ষা অভাব থেকে জাগে তা দ্যণস্বর্প। আর যে আকাণক্ষা স্বভাব থেকে জাগে তা ভূষণস্বর্প। ঈশ্বরের স্বভাবই হচ্ছে ভত্তের প্রীতিরস-আস্বাদন। যত খান তত চান। কাউকে ছাড়েন না, যার থেকে যতট্কু পান নিংড়ে-নিংড়ে নেন। শ্রেণ্ঠকে পেলেও কনিষ্ঠকে ছাড়েন না, উত্তমকে পেলেও ছাড়েন না অধমকে। তিনি আর কার্ বশীভূত নন শ্ব্ব ভত্তের বশীভূত। আর কার্তে বংসল নন শ্ব্ব ভত্তে বংসল।

'বংসের পিছে যেমন গাভী যায় তেমনি ভক্তের পিছে ভগবান যান।' বললেন ঠাকুর। কথক প্রহ্মাদচরিত বলছে। হিরণ্যকশিপ্র যেমন নিন্দা করছে হরির, তেমনি নির্বাতন করছে প্রহ্মাদকে। তব্ব প্রহ্মাদের বিচ্যুতি নেই। হরিকে প্রার্থনা করছে, হে হরি, বাবাকে স্মতি দাও। আর আমাকে? আমাকে দাও অবিসংবাদিনী ভব্তি।

ঠাকুর কাঁদছেন। পাশে বসে বিজয়, মনোমোহন, স্বরেন্দ্র। বলছেন বিহরেল কপ্ঠে, 'আহা, ভক্তিই সার। সর্বদা তাঁর নাম করো, ভক্তি হবে। দেখ না শিবনাথের কি ভক্তি! যেন রসে-ফেলা ছানাবড়া!'

পরে আবার যখন এলেন মনোমোহনের বাড়ি, ঈশান মুখ্বজ্জের সংগ্য কথা বলছেন। ঠাকুর।

ঈশান বলছে, 'সবাই যদি সংসার ত্যাগ করে তা হলে কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ হয় না?'

শ্ববাই কেন ত্যাগ করবে? যাকে দিয়ে করাবার তাকে দিয়ে করাবেন। জোর করে কি

কেউ ত্যাগ করতে পারে? মর্কট বৈরাগ্য কি বৈরাগ্য?' বলে ঠাকুর গল্প গাঁথলেন। সেই যে বিধবার ছেলে, মা স্কৃতো কেটে খার, একট্ব কাজ পেরোছিল সে কাজ চলে গিরেছে। বেকার হয়ে বৈরাগ্য হল, গের্ব্বা পরল, কাশীবাসী হল। কিছ্বদিন পরে মাকে চিঠি লিখলে। মা, আমার একটি চাকরি হয়েছে, দশ টাকা মাইনে। ওই মাইনে থেকেই সোনার আংটি কেনবার চেন্টা করছে। ভোগের বাসনা যাবে কোথায়?

ম্বিতীয়বার, প্রাণগণে বসেছেন। কেশব এসে প্রণাম করল। গৃহস্থ ভক্তেরা চার দিকে ব'সে।

'সংসারে কর্ম' বড় কঠিন।' বলছেন ঠাকুর, 'বন্-বন্ করে যদি ঘোরো, মাথা ঘ্ররে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু যদি খ্রিট ধরে ঘোরো, আর ভয় নেই। ঘ্রবে কিন্তু পড়বে না। কর্ম করো চুটিয়ে, কিন্তু ঈন্বরকে ভূলো না।'

'বড কঠিন।' কে একজন বললে। 'তবে উপায় কি?'

'উপায় অভ্যাসযোগ। ছনুতোরের মেয়ে একদিকে চি'ড়ে কুটছে, ছেলেকে মাই দিছে, আবার খন্দেরের সংখ্য কথা কইছে, কিন্তু সর্বাহ্মণ মন রয়েছে মনুষলের দিকে।' অভ্যাসের থেকেই অন্রাগ। কাদতে-কাদতে শোক, খেতে-খেতে খিদে। ডাকতে-ডাকতে ভালোবাসা। চলতে-চলতে পথ পাওয়া। প্রদীপ জনালতে-জনালতে নিজে প্রদীপ হয়ে জনলে ওঠা!

হোক কঠিন। কঠিন বলেও যদি নিবৃত্ত না হও তবেই তো কৃপা করবেন। যারা সংসারে থেকেও তাঁকে ডাকতে পারে তারাই তো বীর ভক্ত। মাথার বিশ মণ বোঝা তব্দ ঈশ্বরকে পাবার চেণ্টা করছে। যখনই ভগবান দেখবেন এই বীরত্বের কৃতিত্ব তথনই কৃপাস্পর্শে তাকে তিনি মর্যাদা দেবেন। আর তাঁর কৃপাস্পর্শে সমস্ত বোঝা হালকা হয়ে যাবে।

'ভক্তি লাভ করে কর্ম' করো।' বলছেন ঠাকুর, 'শ্বধ্ব কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আটা লাগবে। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে আর আটা লাগবে না।'

নিজে একজন খাব বড় ভন্ত, মনে-মনে ঘোরতর স্পর্ধা মনোমোহনের। এ একরকম ভন্তির অহমিকা। কিন্তু ঠাকুর তার গর্ব চূর্ণ করে দিলেন। একদিন বললেন সকলের সামনে, 'সারেশের ভন্তিই সকলের চেয়ে বেশি।'

মনোমোহনের অভিমানে ঘা লাগল। ভাবল, তবে আর ঠাকুরের কাছে গিয়ে লাভ কি। ছাড়ল দক্ষিণেশ্বর। রবিবার-রবিবার বৈঠক বসত সেখানে, তারও চৌকাঠ মাড়াল না।

কি হল হে তোমার বন্ধ্র? আঁর আসে না কেন? ভালো আছে তো? রাম দত্তকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

রাম দত্ত কিছ্ই জানে না। খোঁজ নিয়ে জানল ভালোই আছে। তবে যাও না কেন? আমার খুশি।

ঠাকুরের কাছে খবর গেল। তিনি লোক পাঠালেন। মনোমোহন তা গ্রাহ্য করল না। বললে, 'আমাকে তাঁর কি দরকার! তিনি তাঁর ভক্ত নিয়ে স্বথে থাকুন। আমি তাঁর কে!' অভিমানের কথা! আমার যখন ভব্তি নেই তখন আমাকে আবার ভাকা কেন! বারে-বারে লোক পাঠাতে লাগলেন ঠাকুর, আর বারে-বারেই তাদের ফিরিয়ে দিলে। বিরম্ভ হয়ে মনোমোহন কোমগরে চলে গেল, সেখান থেকেই আফিস করতে লাগল, যাতে ঠাকুরের লোক তাকে ধরতে না পায়। ঠাকুরও ছাড়বার পায় নন। কোমগর পর্যক্ত ধাওয়া করলেন। একদিন পাঠিয়ে দিলেন খোদ রাখালকে।

রাখালকে ফিরে যেতে দিল না মনোমোহন। সঙ্গের লোকটিকে বলে দিল, ঠাকুরকে গিয়েন বোলো, ভত্তিহীনকে ডেকে লাভ কি! আগে ভত্তি-টত্তি হোক, তারপর যাব একদিন।

জোধে পর্ড়তে লাগল মনোমোহন। বিপরীত আচরণ করছে বটে কিন্তু এক মর্হ্তের জন্যেও ঠাকুরকে ভূলতে পারছে না। মন বসছে না আফিসের কাজে, থেকে-থেকেই ছ্রটে যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বর। যাকে পরিহার করতে চাইছে সর্বক্ষণ তারই উপর অভিনিবেশ!

যেমন কংসের অবস্থা। পান-ভোজন, শ্রমণ-শয়ন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস সর্ব সময়েই দেখছে চব্রুধারীকে। কেশাকর্ষণ করে উচ্চ মণ্ড থেকে ফেলছেন নিচে তথনো শ্রীকৃষ্ণকে দেখছে অপলক চোখে। দেখতে-দেখতে তাঁরই দহুপ্রাপ্য রূপ প্রাণ্ড হচ্ছে।

তেমনি মনোমোহনেরও সব সময়ে মনোমোহনদর্শন। বৈমুখ্যের জন্যে সব সময়েই অভিমুখিতা। বৈর্প্যের জন্যে সব সময়েই সার্প্য। যাকে সরিয়ে দিতে চাই বারেবারে তারই কাছটিতে গিয়ে বসা। যাকে এড়িয়ে যেতে চাই তাকেই জড়িয়ে ধরা। অশান্ত মনে দিন কাটছে মনোমোহনের। একদিন গণগান্নানে গিয়েছে, দেখল সামনে একখানি নৌকো। তাতে বলরাম বোস বসে। বলরামকে দেখে নমন্কার করল মনোমাহন। বলল, 'কি সৌভাগ্য আমার! সকালেই ভক্তদর্শন।'

কথার স্বরে কি সেই প্ররোনো অভিমানের ঝাঁজ রয়েছে ল্রকিয়ে?

হাসিম্বেথ বলরাম বললে, 'শ্বং ভক্ত নয়, গর্জরত খোদ এসেছেন।'

কে, ঠাকুর? কোথায় তিনি? নোকোর দিকে ফের চোখ পড়ল। কোথায়? ও তো নিরঞ্জন!

হ্যাঁ, নিরঞ্জনই তো! নিরঞ্জন বললে, 'আপনি যান না কেন দক্ষিণেশ্বর? আপনি যান না বলে ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে এসেছেন আপনার কাছে।'

এসেছেন? কোথায় তিনি? ঐ যে নিরঞ্জনের পাশটিতে বসে আছেন লাকিয়ে।

ওরে, না এসে কি পারি? তুই যে সর্বক্ষণ আমাকে ডাকছিস। তুই যে আমাকে দ্রের রাথছিস ঐ তো তোর আমাকে কাছে ডাকা। ঠেলে দিচ্ছিস বারে-বারে ঐ তো তোর আমাকে কাছে টানা। আমাকে তুই আর বসে থাকতে দিলি কই?

ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। জলের মধ্যেই মনোমোহন ছন্টল তাঁর দিকে। জলের মধ্যেই প্রায় টলে পড়ে—ধরে ফেলল নিরঞ্জন। টেনে তুলল তাকে নোকোয়। ঠাকুরের পারের তলায় লন্টিয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল ফর্পায়ে-ফর্পায়ে।

আমি তোমাকে চাইনি, কিল্তু, আশ্চর্ষ, তুমি আমাকে চেরেছ। আমি তোমাকে পিছনে ফেলে পালাতে চেরেছি, কিল্তু, আশ্চর্ষ, সামনেই আবার তুমি দাঁড়িরে। পাশ কাটিরে ৬ (৮৮) চলে যেতে চেয়েছি, তুমি নিজেই কখন ধরা দিয়েছ। তোমাকে চাই না, এ কথা বললেও তুমি ছাড়ো না। তোমার কাছে না গেলেও তুমি আস। না ডাকলেও খ্রেজ বার করো। বারে-বারে হেরে গিয়ে জয়ী হও। তোমার সংশা পারি এমন সাধ্য কি!



রসিকের কথা মনে আছে? সেই রসিক মেথর? দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির ঝাড়্ন্দার? পশুবটীর কাছটায় ঝাঁট দিচ্ছে, ঠাকুর যাচ্ছেন ঝাউতলার দিকে। পিছনে গাড়্হাতে রামলাল। ঠাকুরকে দেখে সরে গেল রসিক। কে জানে যদি অশ্নতি ধ্লির দ্বিত স্পর্শ তাঁর গায়ে লাগে। ফেরবার সময় সরল না। কোমরের গামছাখানি খ্লে গলায় জড়ালে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে ঠাকুরকে।

ঠাকুর হাসিমুখে শুধোলেন, 'কি রে রসিক, ভালো আছিস তো?'

'বাবা, আমরা হীন জাত, হীন কর্ম' করি, আমাদের আবার ভালো কি!' হাত জোড় করে বললে রসিক!

মথ্বরবাব্ব ছাড়া আর কেউ বাবা বলতে পায়নি এতদিন। মথ্বরবাব্বর পরে এই আবার রসিক মেথর। তার বাবা-ডাক মেনে নিলেন সম্নেহে। কিল্তু সতেজে বলে উঠলেন, 'হীন জাত কি! তোর ভেতরে যে নারায়ণ আছেন। নিজেকে জানতে পাচ্ছিস না তাই হীন মনে কর্ছিস—'

"কিশ্ত কর্ম তো হীন।"

'কি বলিস! কর্ম কি কখনো হীন হয়?' ঠাকুর আবার বললেন তেজী গলায় : 'এইখানে মায়ের দরবার, দ্বাদশ শিবের দরবার, রাধাকান্তের দরবার, কত সাধ্যুসজ্জন আসছে-যাচ্ছে, তাঁদের পায়ের ধ্বলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। ঝাঁট দিয়ে সেই ধ্বলো ছুই তার গায়ে মাখছিস! কত পবিত্র কর্ম। কত ভাগ্যে এ সব মেলে বল্ দেখি।' রিসিক যেন আশ্বন্দত হল। বললে, 'বাবা, আমি মুখ্খু, তোমার সঙ্গে তো কথায় পারব না। কে বা পারবে তোমার সঙ্গে? শাধ্য একটা কথা তোমাকে জিগগেস করি। বাবা, আমার গতিম্বিত্ত হবে তো?'

ঠাকুর চলে যাচ্ছেন, যেতে-যেতে বললেন, 'হবে, হবে। বাড়ির উঠোনে তুলসী-কানন করে সম্খ্যেবেলায় হরিনাম করবি, কোনো ভয় নেই।'

এ যেন স্থির হয়ে ঠিক বললেন না। কে জানে হয়তো বা স্তোক দিয়ে গোলেন। ৮২

রসিক পিছন নিল। প্রলক্ষের মত জিগগেস করলে, 'বাবা, সতি। আমার গতিমন্তি হবে?'

এক মহেতে দাঁড়ালেন ঠাকুর। বললেন, 'হবে হবে হবে। শেষ সময়ে হবে।' ঠাকুরের অপ্রকট হবার পর দ্ব বছর কেটে গেছে। একদিন কাজে রসিক না এসে এসেছে তার দ্বী। রামলাল জিগগেস করলে, 'কি রে রসকে এল না কেন?' 'বাবাঠাকুর, তার খ্বে জবুর।'

পর্যাদ্রন আবার রসিকের স্থাী এলে রামলাল কুশল-প্রশ্ন করল। রসিকের স্থাী বললে, 'ভালো নয়। চার টাকা ভিজিট দিয়ে ভালো ডান্তার আনা হয়েছিল। কিন্তু এমনি জেদ, ওষ্ ধ কিছ,তেই খাবে না। আমাকে বললে ঠাকুরবাড়ি থেকে চন্নামূত নিয়ে আয়। চন্নামূতই আমার ওষ্ধ।'

রামলাল চরণামূত দিল। কালকে আবার কেমন থাকে না জানি।

মেথরপাড়ার মোড়ল এই ব্বড়ো রসিক। কাঁচড়াপাড়ার কর্তাভজার দল থেকে দীক্ষা নিয়েছে। তুলসী-মালা জপ করে। ঠাকুরের কথা শ্বনে বাড়ির আণ্ডিনায় কানন করেছে তুলসীর। মেথরদের সব ছেলে-ব্বড়ো নিয়ে রোজ সম্ব্যেবেলা কীর্তন করে। হরি-নামের তুফান তোলে।

ভর দন্পন্রবেলা সেদিন হঠাৎ স্থাকৈ হ্রকুমজারি করলে, 'আমাকে তুলসীতলায় নিয়ে চলো।'

সে কি কথা? স্থাী তো স্তম্ভিত!

'ছেলেদের ডাকো। আমার এখন শরীর যাবে।'

'তুমি তো এখন দিব্যি ভালো আছ—' দ্বী প্রতিবাদ করল।

'যা বলছি তাই শোনো। ছেলেদের ডাকো। তুলসীতলায় মাদ্র বিছিয়ে শৃইয়ে দাও আমাকে।'

একবার জেদ ধরলে কিছ্বতেই টলানো যায় না। ছেলেরা জোয়ান, রোজগেরে। বাপের কথায় ছ্বটে এল। ধরাধরি করে বের করে শ্বইয়ে দিল তুলসীতলায়। খাড়া রোদের মধ্যে।

'আমার জপের মালা নিয়ে আয়।' বললে রিসক। স্বাভাবিক স্ক্রুপ কণ্ঠস্বর।
জপ করতে-করতে হঠাৎ যেন কি দেখতে লাগল তীক্ষা চোখে। সমসত রোদ্রে যিনি
ছায়াময় ও সমসত ছায়ায় যিনি জ্যোতিময় তিনি যেন দাঁড়িয়েছেন সামনে। তৃশ্তির
একটি সচেতন লাবণ্য ফ্টে উঠল মৄখমণ্ডলে। বললে, 'কি বাবা এয়েছ? তাই বলি,
এয়েছ? আহা কি স্কুলর, কি স্কুলর!' টান-টান শ্বাস কিছ্ম হল না। বলতে-বলতে
গভীর প্রশান্তিতে চোথ ব্রুল।

নীলকণ্ঠ মুখ্বজ্জে গান শোনাতে আসে ঠাকুরকে। কী স্কুবন সে গান! যে শোনে সেই মজে।

'আহা, নীলকণ্ঠের গান কী চমংকার!' বলছেন শ্রীমা : 'ঠাকুর বড় ভালোবাসতেন। কি আনন্দেই তখন ছিলাম! কত রকমের লোকই তাঁর কাছে আসত। দক্ষিণেশ্বরে বেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত।' তাঁর ঘরে মেঝেতে মাদ্বরের উপর বসে আছেন ঠাকুর। দীননাথ খাজাগিও দর্শন করতে এসেছে। পাঁচ-সাতজন সাঙ্গোপাণ্গ নিয়ে ঘরে দ্বকল নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠ না স্থোকণ্ঠ।

তাকে দেখে ঠাকুর বললেন, 'আমি ভালো আছি ৷'

সেই ভালোটিই তো চাই। নীলকণ্ঠ যুক্তকরে বললে, 'আমায়ও ভালো কর্ন। এই সংসারে পড়ে রয়েছি।'

'পাঁচজনের জন্যে তিনি রেখেছেন তোমাকে সংসারে।'

পাঁচজনের সেবাতেই তো ঈশ্বরপ্জা। তিনি কাজের মধ্য দিয়ে প্জা নিচ্ছেন। কাজ যেমন হোক, প্জা ঠিকই হচ্ছে। বলো এ তাঁর সংসার। যাদের সেবা করছি তারা তাঁরই প্রতিনিধি।

'তুমি যাত্রাটি করেছ, তোমার ভক্তি দেখে কত লোকের উপকার হচ্ছে।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'তুমি যদি এখন ছেড়ে দাও তোমার সাঙেগাপাঙগরা কোথায় যাবেন?' ঠিকই তো। আমাকে দিয়ে কতগলো লোকের ভরণপোষণ হচ্ছে। এ দিয়েই আমি ঈশ্বরের সাধন-ভজন করছি। যাকে দিয়ে তিনি যা করাবেন তাতেই তাঁর তুণিট। তিম্মিন্ তুণ্টে জগং তুণ্টম্।

'তোমাকে দিয়ে তিনি কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, তাঁর যেমন খাদি। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না।' আবার বলছেন রামকৃষ্ণ, 'গাহিণী সমসত সংসারের কাজ সেরে সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে নাইতে যায়। তখন শত ডাকাডাকি করলেও ফেরে না।' নীলকণ্ঠ বললে, 'আমাকে আশীবাদ কর্ন।'

'ষেকালে তাঁর নাম করতে তোমার চোখ জলে ভেসে যায় সেকালে আর তোমার ভাবনা কি ? তাঁর উপরে তোমার যে ভালোবাসা এসেছে।'

শ্ব্ব ঐটিই তো মন্ত্র। ভালো হও আর ভালোবাসো। ভালো হতে পারলেই ভালো-বাসবে। কিংবা ভালোবাসতে পারলেই ভালো হবে।

'তোমার ও গানটি বেশ। শ্যামাপদে আশনদীর তীরে বাস।' বলছেন ঠাকুর, 'পদে বদি নির্ভার থাকে তা হলেই হল। তাই বলে চুপ করে থাকলে চলবে কি? ডাকতে হবে, কাজ করতে হবে। উকিল সওয়াল শেষ করে শেষে বলে, আমি যা বলবার বললাম, এখন হাকিমের হাত।'

সকালে নবীন নিয়োগীর বাড়িতে কীর্তান করে এসেছে নীলকণ্ঠ। সেখানে গিয়েছিলেন ঠাকুর। তব্ আবার এসেছে বিকেলে। শত কথাবার্তার মধ্যেও এই অন্বরাগের অখ্যীকারট্বকু রয়েছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। শেষকালে বললেন, 'তুমি সকালে এত গাইলে। আবার এখানে এসেছ কণ্ট করে। এখানে কিন্তু "অনারারি"।'

'কি বলেন!' নীলকণ্ঠ অভিভূতের মত বললে, 'আমি এখান থেকে অম্ল্য রতন নিয়ে যাব।'

'সে অম্ল্যে রতন নিজের কাছে। না হলে তোমার গান অত ভালো লাগে কেন? রামপ্রসাদ সিন্দ, তাই তাঁর গান অত মধ্র। জানো তো, সাধারণ জীবকে বলে মান্য, ধার চৈতন্য হয়েছে সে মানহাস। তুমি সেই মানহাসের দলে।'

মান্টারমশারের সম্পে হরিবাব, এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। সন্ধ্যা সাতটা-আটটা। ছোট খাটটিতে মশারির মধ্যে বসে ধ্যান করছেন। ওরা এসে মেঝের উপর প্রশাম করে বসতেই ঠাকুর মশারির বাইরে এলেন। বললেন, 'কে বা ধ্যান করে, কারই না ধ্যান করি! যাই বলো তিনি ধ্যান করালেই তবে হবে। তুমি নিজের ইচ্ছের করো তোমার সাধ্য কি।'

'হনি আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।' হরিবাব্র দিকে ইশারা করল মাস্টার :
'এ'রু অনেকদিন পদ্দীবিয়োগ হয়েছে, প্রায় এগারো বছর।'

'তুমি কি কর গা?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

হরিবাব্র হয়ে মাস্টারই বললে, 'একরকম কিছ্রই করেন না। তবে বাপ-মা ভাই-ভগ্নীর সেবা করেন।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'সে কি গো, তুমি যে সেই কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর হলে। না সংসারী না হরিভন্ত। এ কেমনতরো কথা?'

বাড়িতে একরকম পরেষ থাকে জানো, নিষ্কর্মা হয়ে বসে কেবল ভূড়র-ভূড়র করে তামাক খায় আর মেয়েছেলেদের সঙ্গে আছ্ডা দেয়। কাজের মধ্যে মাঝে-মাঝে কুমড়ো কেটে দেওয়া। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, তাই বড়ঠাকুরকে ডেকে আনায়। বলে কুমড়োটাকে দ্বান করে দিন। বড়ঠাকুর তাই করে দেয় খ্লি হয়ে। তার ঐ পর্যক্ত পোর্ষ। তাই তার নাম হয়েছে কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর।

'আমি বলি তুমি এও কর ওও কর। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ করে যাও।'

শ্ব্ কাজ করলে হবে না, কাজের সামনে একটি লক্ষ্য রাখতে হবে। কেন কাজ করছি, কিসের জন্যে, রাখতে হবে সেই একটি চেতনার উল্জ্বলতা। ফলের জন্যে লাভের জন্যে জয়ের জন্যে কাজ করছি না, কাজ করছি তিনি কাজে লাগিয়েছেন বলে। আফিসের বড়বাব্ তো চাকরি দেননি, চাকরি দিয়েছেন ঈশ্বর। তাই আফিসের বড়বাব্কে ফাঁকি দিয়ে আমার স্ব্ কই? সেই সর্বতশ্চক্ষ্ব ঈশ্বরকে তো ফাঁকি দিতে পারব না। তাঁর কাজ তিনি ব্বে নেবেন, আমি শ্ব্ করে যাই। যে পার্টে নামিয়েছেন অভিনয় করে যাই নিখ্ত করে। বাহবা পাই না পাই কিছ্ব এসে-যায় না। তাঁর দেওয়া পার্টিত তো করলাম জীবন ভরে—এই আমার সন্তোষ। আমি না হলে তাঁর এই বৃহৎ নাটক যে সম্পূর্ণ হত না, তাই আমার পার্টে তাঁরও তৃশ্তি। কর্ম করতে-করতেই মনের ময়লা কেটে যাবে। আর মনের ময়লা কাটলেই দেহ পরিশ্বশ্ব হবে।

थे प्रथ ना, र्जापन श्रीताम मिल्रक अर्जिष्टन, তारक घर्रे ए भारताम ना।

শ্রীরামের সঙ্গে ঠাকুরের খুব ভাব ছিল ছেলেবেলায়। একে-অন্যের অদর্শনে অস্থির হয়ে পড়ত। এত গলায়-গলায় ভাব, লোকে বলত এদের ভিতর একজন মেয়ে হলে এদের বিয়ে হয়ে যেত। তাকে এখন দেখবার জন্যে ঠাকুরের খুব আগ্রহ। কতবার লোক পাঠিয়েছেন তার জন্যে তার ঠিক নেই।

একদিন এসে উপস্থিত শ্রীরাম। ছেলেপিলে হর্মান; একটি ভাইপো মান্ত করেছিল

সেটি মরে গেছে। কে'দে আকুল হল ভাইপোর জন্যে। কিন্তু শোকান্দিতে প্র্ড়েও পবিশ্র হয়নি দেহ।

ছেতে পারলাম না।' বললেন ঠাকুর, 'দেখলাম তাতে আর কিছ্ব নেই।'
সংসারে থাকব না তো যাব কোথার? যেখানে থাকি রামের অযোধ্যার আছি। এই
জগং-সংসারই রামের অযোধ্যা। গ্রুর্র কাছে জ্ঞানলাভ করবার পর রাম বললে, আমি
সংসার ত্যাগ করব। দশরথ তাকে অনেক বোঝালো, রাম নিবৃত্ত হল না। তখন
বশিষ্ঠকে পাঠাল দশরথ। বশিষ্ঠ দেখলে রামের তীর বৈরাগ্য। তখন বশিষ্ঠ রামকে
বললে, আগে আমার সংগ বিচার করো, তোমার জ্ঞানের বহরটা একবার দেখি,
তারপর যেথা ইচ্ছা চলে যাও। রাম বললে, বেশ, বল্বন, কিসের বিচার? তখন বশিষ্ঠ
বললে, আছো বলো, সংসার কি ঈশ্বরছাড়া? যদি ঈশ্বরছাড়া হয়, তুমি এ দেখে তা
ত্যাগ করো। রাম দেখল, ঈশ্বরই জীবজগং হয়েছেন। তাঁর সন্তাতেই সমস্ত কিছ্ব
সত্য হয়ের রয়েছে। তখন সে নিবৃত্ত হল।

'সংসারে রেখেছেন তা কী করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো।' বললেন ঠাকুর : 'সংসারেই থাকো আর অরণ্যেই থাকো ঈশ্বর শৃধ্য মনটি দেখেন।'
কলকসাগরে ভাসো কলক না লাগে গায়।



ওরে যোগীন, যা তো, গিরিশের বাড়ি যা। আমার জন্যে একটা বাতি চেয়ে নিয়ে আয়। আমার বাতি ফর্রিয়ে গেছে। আর শোন—ঠাকুর পিছ্ব ডাকলেন। আর দেখে আয় সে কেমন আছে।

কে গিরিশ ঘোষ? ওই যে থিয়েটার করে! ওই যে মাতালের সর্দার! বাতি আনতে তার কাছে? কোথায় দক্ষিণেশ্বর, কোথায় বাগবাজার! কাছে-পিঠে কেউ কি রাখে না মোমবাতি?

কিন্তু উপায় নেই, ঠাকুরের হ্রকুম।

চলো বাগবাজার। বাড়ি নেই গিরিশ, কোথায় গিয়েছে নেমণ্ডর খেতে। তবে আর কি, বসে থাকো। এই যে, ফিরেছে, কিন্তু এ কি চেহারা? টলছে, নেতিয়ে পড়ছে। 'কে হে ভূমি? চাই কি?'

'আমাকে ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'ঠাকুর! আহা, ঠাকুর পাঠিয়ে দিরেছেন!' ঠাকুরের উল্দেশে প্রণাম করল গিরিশ। 'পাঠাবেন না? না পাঠিয়ে কি পারেন? গিরিশের জন্যে যে তাঁর মন পোড়ে।' 'একটা বাতি চেয়েছেন আপনার কাছে—'

'আহা, কি দয়া! একটা বাতির জন্যে এত দ্বের পাঠিয়েছেন, আমার কাছে?' দক্ষিণেশ্বরের দিকে চেয়ে গড় করে প্রণাম করল এবার। 'একটা কেন, এক বাণ্ডিল নিয়ে যাও।'

বলেপ্টঠেই গালাগাল! সে আরেক মৃতি। তুমি বাতি চাইবার আর জায়গা পাওনি? কেন, তোমার বরানগর-আলমবাজারে বাতি মেলে না! একেবারে আমার বাড়ি ধাওয়া করেছ! তুমি কোথাকার জমিদার, পেয়াদা পাঠিয়েছ সমন দিয়ে! আমি কি তোমার বাস্তুবাড়ির প্রজা, না, তুমি আমার মহাজন? বলেই খেউড় শ্রু করল। মাডালের পাঁচফোড়ন।

বাতি একটা ছ: ড়ে দিল যোগেনের দিকে। নিয়ে যাও। অন্ধকারে আছে, একট্র আলো জনালানো মন্দ নয়। আলোর অভাব বলেই তো এই দ্বর্দশা!

আবার গালাগাল।

বাতি নিয়ে ছ্বট দিল যোগেন। কি বন্ধ মাতাল রে বাবা! লাফিয়ে পড়ে কামড়ায়নি যে বড়, এই ভাগ্যি।

'কি এক ত্রেপণ্ড মাতালের কাছেই পাঠিয়েছিলেন—' 'কেন, কি হল?' প্রসন্ন মুখে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর। 'খালি গালাগালি, খালি খিস্তি-খেউড়।' 'কাকে?'

'আর কাকে! আপনাকে।'

এতট্বকুও লাগল না ঠাকুরকে। বললেন, 'শ্বধ্ব গালই দিলে, আর কিছব্ব করলে না?' 'আপনার কথা বলতে প্রথমে প্রণাম করেছিল, উত্তর দিকে মূখ করে কি-সব বলছিল বিড়-বিড় করে, আর মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে গড় করছিল বার-বার---'

'তবে?' উল্লাসিত হলেন ঠাকুর। 'তুই শ্ব্ধ তার মন্দটা দেখলি, ভালোটা দেখলিনে? . গালাগাল শ্বনীল, শ্বনিলনে তার ভক্তির মন্দ্র? টলে-পড়া দেখলি, দেখলিনে তার নুমে-পড়া?'

তাই তো দেখি সর্বক্ষণ। কার কোথায় বৃটি, কার কোথায় ন্যুনতা। আমরা ত্বকসর্বন্দর, অন্তঃসারের খবর নিই না। যেমন আমরা লোক তেমনি আমাদের বিচার। আধ-ত্লাশ জল কাছে থাকলে যে দোষদর্শী সে বলে, দেখলে? জল দিলে তো ত্লাশটা ভরতি করে দিলে না! আর যে গুণগ্রাহী সে বলে, আহা কি ভালো, অন্তত আধ-ত্লাশ তো দিয়েছে।

কুম্জার মধ্যে কী দেখলেন প্রীকৃষ্ণ? দেখলেন অনবদ্যাপ্যী গৃহাণ্যনা। রাজপথ দিয়ে যাচ্ছেন, বরুদেহা এক য্বতীর সণ্যে দেখা। হাতে অপ্য-বিলেপের পাত্র। শ্রীকৃষ্ণ জিগগেস করলেন, তোমার নাম কি? এই বিলেপন কার জন্যে নিরে যাচ্চ? কুষ্ণা বললে, আমার নাম গ্রিবক্লা, আমি কংসের প্রধানা অপ্যালেপন-দাসী।
'এ লেপন আমাকে দাও।' কৃষ্ণ হাত বাড়ালেন : 'আমাকে দিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হবে।'

এক মন্থ্রত দ্বিধা করল কুজা। এ লেপন কংসের অতি কামনীয়, কিন্তু এ রসিক-শেষর পথিকের মত যোগ্যতর অধিকারী আর কে আছে? শন্ধন্ হাতের পাত্রের নয়, যেন প্রাণপাত্রের সমসত চন্দনলেপন দিয়ে দিল পথিককে।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হল ঐ কুম্জা য্বতীকে সরলাগ্গী করে দিই। যেহেতু প্রাণের সরলতাটি আমার দিয়েছে তখন আর তো ওর বাঁকা থাকবার কথা নয়। আমি ওকে ঋজ্ব করে দিই।

কুজার দ্ব পায়ের উপর নিজের দ্ব পা রাখলেন শ্রীকৃষ্ণ। দ্ব আঙ্বল দিয়ে তার চিব্বক ধরে তার মনুখখানি ঠেলে তুললেন উপরের দিকে। মনুকৃদ্দস্পর্শে গরীয়সী কুজা মনুহ্বতে উন্নতদর্শনা হয়ে উঠল। শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণ করে বললে, 'হে বীর, আমার গ্রে চলো। তুমি আমার চিত্ত মথিত করেছ, তোমাকে কিছ্বৃক্ষণ আমার অতিথি হতেই হবে।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে সন্ত্র্, আমি লোকদ্বঃখ মোচন করতে এসেছি। সে ব্রত সাংগ হলে আসব তোমার ঘরে। আমি গৃহশ্ন্য পথিক, আর তোমার ঘর ঘরছাড়াদের আশ্রয়।'

মা, তাকে টেনে নিও, আমি আর ভাবতে পারি না।' আকুল হয়ে কে'দে উঠলেন ঠাকুর।

'আমি নিতাশ্ত পাষণ্ড।' করজোড়ে বলছে গিরিশ, 'কত গালাগাল দিই আপনাকে।' 'বেশ করো। গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বলো তুমি—তা হোক, ও সব বেরিয়ে যাওয়াই ভালো।' অভয়ানন্দ ঠাকুর বললেন উদারস্বরে, 'উপাধিনাশের সময়ই শব্দ হয়। পোড়বার সময় চড়চড় শব্দ করে কাঠ। পনুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।' 'কি উপায় হবে আমার?'

· 'তুমি দিন-দিন শা্ম্ধ হবে, দিন-দিন উন্নত হবে। লোকে দেখে অবাক মানবে।' বলে মা'র দিকে তাকালেন। 'মা, যে ভালো আছে তাকে ভালো করতে যাওয়ায় বাহাদ্রির কি! মরাকে মেরে কি হবে? যে খাড়া আছে তাকে মারতে পারো তবে তো তোমার মহিমা!'

নরেন এসে প্রণাম করে বসল। বসল মেঝের উপর, মাদ্বরে।

'হাাঁ রে, ভালো আছিস? তুই নাকি গিরিশ ঘোষের কাছে প্রায়ই যাস?'

'আন্তের হার্ট, যাই মাঝে-মাঝে। সব সময় আপনার চিন্তায় মাতোয়ারা। মৃথে কেবল আপনার কথা।'

'কিল্ডু রশ্বনের বাটি যত খোও না কেন, গল্খ একট্ব থাকবেই। যেন কাকে-ঠোকরানো আম। দেবতাকেও দেওরা হয় না, নিজেরও সন্দেহ।' বললেন ঠাকুর, 'ওর থাক আলাদা। যোগও আছে ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব। নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, আবার রামকেও লাভ করবে।' <sub>্কিন্তু</sub> আগেকার সব সংগ ছেড়েছে গিরিশ।'

কিন্তু সংস্কার যাওয়া কি সোজা কথা? সেই যে একজারগার সম্যাসীরা বসে আছে, একটি স্থালোক সেখান দিয়ে চলে গেল। সকলেই ঈশ্বরধ্যান করছে, একজন হঠাং আড়চোখে দেখে নিলে। কি করবে, তিনটি ছেলে হবার পর সে সম্যাসী হয়েছিল। সংস্কারের অসীম ক্ষমতা। রাজার ছেলে, প্র্রজন্ম জন্মেছিল ধোপার ঘরে। রাজার ছেলে হয়ে যখন খেলা করছে, সমবয়সীদের বলছে, 'ও সব খেলা থাক, আমি উপর্ড় হয়ে শ্রুই, তোরা আমার পিঠে হ্স-হ্স করে কাপড় কাচ্।'

'বাব্ই গাছে কি আম হয়?' বললেন ঠাকুর। 'কে জানে, হতেও পারে। তেমন সিম্ধাই খাকলে বাব্ই গাছেও আম ধরে।'

কর্মাণিনতে অণ্গার হীরক হয়। কাম প্রেম হয়। শা্ব্দ্ক তর্ত্বতে ফা্ল ধরে। তোমার কুপার বাতাসটাকু যদি গায়ে লাগে, আমি অশত্ম বৃক্ষ, আমিও চন্দনতর হয়ে যাব। দৈব না পা্র্য্বকার? কে না জানে, দা্ইই দরকার। শা্ধ্য একচাকায় কি রথ চলে, না এক দাঁড়ে নৌকো? শা্ধ্য পাল তুললেই তো হয় না, লাগসই হাওয়াটি চাই। মাঠে বীজ পা্তলেই কি হবে? চাই সলিলসিঞ্চন।

কিন্তু এ দৈব কি? একটা নিব্লিধর খামখেয়াল? যারা জড়, অবিবেকী ও ভীর্ তারাই দৈব মানে। আমরা প্রুর্ষিসংহ, আমরা পৌর্ষ মানি, বিশ্বাস করি প্রথমে। আমরা মাটি খাড়ে ফসল ফলাই। যালেধ জিতে ছিনিয়ে আনি রাজমাকুট।

সাধ্য কি শ্বুষ্ক পোর্বে সিন্ধি পাই। কত শক্তিমান কৃতী লোক প্রাণপণ প্রযক্ত করছে, কত দ্বিনিবার নিষ্ঠা, তব্ব কিছ্বতে কিছ্ব হচ্ছে না। বিন্দ্রমাত্র কুলোচ্ছে না পোর্বে। আবার কত অধম লোক কত অক্রেশে সফলকাম হচ্ছে। এ রহস্যের মানে কি? এর মানে হচ্ছে দৈব। প্রান্তন বা প্রেজনেয়র কর্মের নামই দৈব। তাই দৈব আর কিছ্বই নয়, প্রেকৃত প্রন্থকার। এক কথায় প্রার্থ।

প্রারশ্ব দিয়ে তৈরি হল আমার ইহজন্মের পরিবেশ। ইহজন্মের পরুর্যকার দিয়ে খণ্ডন করব সে পরিমণ্ডল। ব্যর্থ করব সে অদ্নেটর বিধিলিপি।

যেমন বিশ্বামিত্র করেছিল।

চতুরণিগণী সেনা নিয়ে প্থিবীশ্রমণে বেরিয়েছিল, উপনীত হল বশিষ্ঠের আশ্রমে। সসৈন্য ক্ষত্রিয়াজাকে যোগ্য অভ্যর্থনা করতে পারে এমন সামর্থ্য নেই সেই নিঃসম্বল শ্বির—এমনি মনে হল বিশ্বামিত্রের। তব্ আতিথ্য নেবার জন্যে বারে-বারে অন্রোধ করতে লাগল বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র রাজী হল, কিন্তু এই বিপ্লে বাহিনীকে বশিষ্ঠ খাওয়াবে কি? ভাঁড়ে তো মা-ভবানী।

বিচিত্রবর্ণা কামধেন,কে আহনান করল বশিষ্ঠ। বললে, শবলা, অতিথি-সংকারের খাদ্য দাও।

কামদায়িনী শবলা ভূরি-ভূরি খাদ্য-স্ভি করল। দেখে তো বিশ্বামিটের চক্ষ্ম স্থির, যে করে হোক লাভ করতে হবে এই কামদ্যাকে। বললে, 'রত্নে রাজারই অধিকার। অতএব এই রত্ন আমাকে দান কর্মন। বিনিময়ে যা কিছ্ম চান ধেন্ম বা ধন দিচ্ছি আপনাকে।' অসম্ভব! এই শবলা থেকেই আমার হব্য কব্য, আমার প্রাণষাল্রা। শত কোটি ধেন্ব বা রাশীভূত রক্তত শবলার তুলনায় অকিণ্ডিংকর। কিছু,তে রাজ্ঞী হল না বশিষ্ঠ। তখন বিশ্বামিত্র সবলে টেনে নিয়ে চলল শবলাকে। বশিষ্ঠকে উদ্দেশ করে সরোদনে বললে শবলা, 'আর্পান কি আমাকে ত্যাগ করলেন?'

আমি কি করঁব। এই বলোম্বত রাজা তোমাকে স্পর্ধাপর্কিক নিয়ে যাছে। সংগ্য এর অক্ষোহিণী সেনা। এর তুলনার আমি কিছুরই নয়। আমি নির্বল, নিস্তেজ। কে বলে? আপনিই অধিক বলবান। ক্ষরবলের চেয়ে রহ্মবল শ্রেষ্ঠ। 'অনুমতি কর্ন,' শবলা বললে দৃশ্তস্বরে, 'আমি সৈন্য স্থিট করি। বিধন্সত করি এই দুর্ব্তিক।'

তথাস্তু। মৃহ্তের্ত অগণন সৈন্য-স্থিট করল শবলা। বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য নির্জিত ও বিনন্ট হল। শৃংধ্ব তাই নয়, শতপুত্র মারা পড়ল একে-একে।

এ কী বিপর্যায়! নির্বেগ সম্দ্র, রাহ্বগ্রহত স্থে ও ভগনদনত সাপের মত নিষ্প্রভ হল বিশ্বামিত্র। তখনো একটিমাত্র পত্রে বেচে আছে, তাকে রাজ্য দিয়ে চলে গেল হিমালয়ে। বসল শিবারাধনায়। কি বর চাও, তপস্যায় তৃষ্ট হয়ে মহাদেব দেখা দিলেন। দিব্যাস্ত্র দাও, ত্রিজগতে যত অস্ত্র আছে, সব আনো আমার অধিকারে।

মহাদেব বর দিলেন।

আর যায় কোথা! মহাবলে ধাবিত হল বিশ্বামিত। অস্থানলে বিশণ্ডের আশ্রম দশ্ধ করতে লাগল। আশ্রমবাসীরা পালাতে লাগল উধর্বশ্বাসে। ভয় পেয়ো না, রোদ্র যেমন শিশির ধর্বংস করে, তেমনি আমি বিশ্বামিত্রকে শেষ করছি। বলে বিশিষ্ঠ তার দশ্ড উন্তোলন করল। তার রহ্মতেজপ্রণ উদ্দশ্ড দশ্ড। যত অস্থ্র সংগ্রহ করেছিল বিশ্বামিত্র, ঐশ্ব আর রোদ্র, বার্ব আর পাশ্বপত, সব নিক্ষেপ করল একে-একে। কিছ্বতেই কিছ্ব হ্বার নয়। বিশণ্ডের রহ্মদশ্ড সমস্ত অস্থ্র নিরাকৃত করল, নির্বাপিত করল সমস্ত কালানল।

ক্ষান্ত হোন, মর্নি-ঋষিরা স্তব করতে লাগল বশিষ্ঠকে। বিশ্বামিত্র হতমান হয়েছে, বশীকৃত হয়েছে, স্তব্ধ হয়ে বসেছে অধােমর্থে। আপনি আপনার দন্ড সংবরণ কর্ন।

বিশ্বামিত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ক্ষত্রিয়বলকে ধিক, ব্রহ্মতেজই বল। তাই এক ব্রহ্মদণ্ডেই আমার সমস্ত অস্ত্র পরাজিত হল। এই ক্ষত্রিয়ত্ব পরিহার করে ব্রাহমণত্ব লাভ করব তবে আমার নাম।

দ্বশ্চর তপস্যায় আর্ ঢ় হল বিশ্বামিত। চিত্তমল বিশোধিত হল। কাম ক্রোধ লোভ অনেক উপকরণ আসতে লাগল সামনে। বিশ্বমাত বিচলিত হল না। ধীরে-ধীরে উপনীত হল বহুমুর্ষি পদবীতে।

দেবতারা অভিনন্দন করে বললে, তীর তপস্যা স্বারা তুমি রাহমণত্ব লাভ করেছ। এস দীর্ঘ আয়া গ্রহণ করো।

একেই বলে পরুর্যকার। প্রারম্থনিদিন্ট গতি বদলে দিল পৌরুষপ্রাবল্যে। দৃহত্যজ্ঞ প্রকৃতিকেও অতিক্রম করলে তপস্যায়। তোমার প্রকৃতিতে তোমার কর্ম করাবে।' বললেন ঠাকুর, 'ভগবান অন্ধর্মকে বলছেন তুমি ইচ্ছে করলেই বৃশ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারবে না। তোমার বৃশ্ধ করাবে তোমার প্রকৃতিতে। তা তুমি ইচ্ছে করো আর নাই করো। আমি চিন্তা করছি আমি ধ্যান করছি, এও কর্ম। আমার দান-যজ্ঞ এও কর্ম। নামগ্রণকীর্তনও কর্ম। কিন্তু ষাই করো, ফল আকাৎক্ষা করে কোরো না।'

ম্গ না মিল্কে তব্ব ফিরব না ম্গয়া থেকে। ম্গয়ায় যে বের্তে পেরেছি সেই আমার প্রম **লা**ভ।



দেবেন মজ্বমদারও নরেনের মত ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে চায়। ঘর ফাঁকা দেখে কখন ঠাকুরের বিছানার নিচে ছোটু একটি রূপোর দ্ব-আনি রেখে দিয়েছে।

বসতে গিয়ে উঠে পড়লেন ঠাকুর। আবার চেষ্টা করলেন বসতে, আবার উঠে পড়লেন।

'এ কি, এমন হচ্ছে কেন?' জিগগেস করলেন ঠিক দেবেন মজনুমদারকেই। 'ছইতে পাচ্ছি না কেন বিছানা?'

পরীক্ষকই ধরা পড়ে গেল। পাংশ্বম্বথে স্বীকার করলে অপরাধ।

কিন্তু ঠাকুরের কোনো শ্লানি নেই। হাসিম্বেখ বললেন, 'আমায় বিড়ে দেখছ নাকি? তা বেশ, বেশ।'

তব্ব আরো এক পরীক্ষা বৃ্ঝি বাকি আছে।

ঠাকুর নিজেই পাড়লেন সেই কথা। বললেন, 'ওগো, মন বড় কেমন করছে। অনেক দিন দেখিনি তাকে।'

কাকে? দেবেন তাকাল কোত্হলী হয়ে।

ঠাকুর তার নাম করলেন। এ কি, এ যে স্মীলোক! একজন স্মীলোকের প্রতি ঠাকুরের টান! দেবেনের মন কালো হয়ে উঠল।

'ওরে রামনেলো, রসগোল্লা নিয়ে আয়। খিদে পেয়েছে।'

অনেকগ্নলো নিয়ে এল রামলাল। একটি নিজে খেয়ে বাকিগ্নলো খাওয়ালেন দেবেনকে। বললেন, 'এ সব সে-ই পাঠিয়েছে। এখানকে বড় ভালোবাসে। বড় ভালো লোক।'

মুখের স্বাদে বেন আর মিষ্টতা নেই এমনি মনে হ**ল দেবেনে**র। এ কেমনধারা আকর্ষণ।

'ওগো, তাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।' ব্যস্ত হয়ে ঠাকুর পাইচারি শ্রুর করেছেন। সহসা বংকে পড়ে দেবেনের কানের কাছে মুখ এনে বললেন চুপি-চুপি, 'আমাকে একটি টাকা দেবে?'

টাকা? কেন?

'গাড়ি না হলে যেতেও পারি না, আবার গাড়ি করে গেলে তার ছেলে গাড়িভাড়া দিতে মনে বড় কণ্ট করে। তাই তোমার কাছকে চাইছি। তুমি যদি দাও তবে একবার দেখে আসি।'

তার আর কি! দেব না-হয় যখন চাইছেন।

দেবেনের ভণ্গি দেখে হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'কিন্তু বলো আবার লিবে। কি, আবার লিবে তো?'

তা বেশ মশাই, শোধ যদি দেন তো নেব। টাকা বের করে রামলালের হাতে দিলে। রামলাল কলকাতা যাবার গাড়ি আনতে গেল।

মাস্টারমশাই ও লাট্রর সপেগ দেবেনও উঠল গাড়িতে। বাই ব্যাপারটা দেখে আসি স্বচক্ষে।

পথে মন্দির পড়ছে তাকে প্রণাম করছেন ঠাকুর, মর্সাজদ পড়ছে তাকেও। শৃথ্য তাই নয়, মদের দোকানকেও। কত লোককে এখানেও আনন্দ দিচ্ছেন মহামায়া। মদিরার কথা ভেবে মনে পড়ছে হরিনামের কথা। হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে! যার যাতে নেশা, যার যাতে আনন্দ!

বারান্দার দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। তাদের উন্দেশেও প্রণাম করছেন ঠাকুর। বলছেন, মা আনন্দময়ী!

দেবেনের গা টিপলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমি কার, ভাব নন্ট করি না।'

যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি, শান্তকে শান্তের ভাব। তবে যেন এ কথা বোলো না, আমার ভাবই সত্য আর সব ভূয়ো। যে ভাবই হোক, যদি তা আন্তরিক হয় ঠিক পেয়ে যাবে ঠিকানা।

'বারোয়ারিতে নানা ম্তি করে, নানান মতের লোকের ভিড়। রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, সীতারাম। যারা বৈষ্ণব তারা রাধাকৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা শান্ত তারা হরপার্বতীর কাছে। যারা রামভক্ত তাদের সামনে সীতারাম। কিন্তু যাদের কোনো ঠাকুরের দিকে মন নেই,' ঠাকুর হাসলেন: 'তাদের কথা আলাদা। বেশ্যা তার উপপতিকে ঝাঁটাপেটা করছে এমন ম্তিও করে বারোয়ারিতে। ও সব লোক তাই দেখছে হাঁ করে। দেখছে আর চেচাচ্ছে। বন্ধ্দের ডাকছে, ওসব কি দেখছিস, আয়, এদিকে আয়।'

গাড়ি এসে পেশছ্বল বাড়িতে।

ঠাকুর একা অন্দরমহলে ঢাকে পড়লেন।

সন্দেহ বৃত্তির আরো উগ্র হল দেবেনের। মাস্টারমশাই তখন গান ধরলেন : আমরা ৯২

গোরার সম্পী হরেও ভাব ব্রুতে নারল্ম রে। গোরা বন দেখে ব্নদাবন ভাবে, ভাব ব্রুতে নারল্ম রে—

কিছ্কেণ পরেই ঠাকুর আবার ফিরে এলেন। অসমাণ্ড গানের অবশিষ্টট্রকু গাইতে লাগলেন। তব্ব সন্দেহ কি বায়। কালিমা কি ঘোচে!

ভিতর থেকে চাকর এসে আবার ডেকে নিয়ে গেল ঠাকুরকে। কতক্ষণ পরে আবার এল চাকর। এবার আপনারা আসনুন।

ভেতরে গিয়ে কী দেখল দেবেন! দেখল আসনের উপর আল্থাল্ব হয়ে ঠাকুর বসে আছেন, যেন পাঁচ বছরের ভোলানাথ ছেলে আর তাঁর সামনে বসে তাঁকে খাওয়াচ্ছেন এক বৃশ্ধা মহিলা, চোখে জল, মুখভাবে বাৎসল্যের লাবণ্য।

'বাবা, চৈতন্যচরিতামতে পড়েছিলমে,' বলছে সেই বৃদ্ধা গৃহিণী, 'চৈতন্যদেবের মা চৈতন্যদেবকে খাইরে দিতেন নিজের হাতে। আমার মনে হত, আমি যদি শ্রীচৈতন্যের মা হতুম, এমনি করে খাওয়াতুম তাকে। কি আশ্চর্য, আমার সে আকাশ্কা প্র্ণ হল। তুমি এসে উদয় হলে আমার জীবনে!' বলছে আর কাঁদছে অনুগল।

কৃষ্ণ মথ্বায় গেলে যশোদা এসেছিলেন শ্রীমতীর কাছে। ধ্যানস্থা ছিলেন শ্রীমতী। যশোদাকে বললেন, আমি আদ্যাশক্তি, তুমি আমার কাছে বর নাও। যশোদা বললেন, কি আর বর দেবে! শ্ব্ধ এইট্কু করো, আমার গোপালকে আমি যেন প্রাণ ভরে সেবা করতে পারি, খাওয়াতে পারি হাদয়ম্থিত স্নেহনবনী।

এই তো সেই যশোমতীর মাতৃপ্রতিমা।

কৃষ্ণ বললে, আমাকে অহৈতুকী ভন্তি দাও, অব্যবহিতা ভন্তি। ফলাভিসন্ধিরহিত অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা। কার জন্যে তোমার কাছে তোমার প্রাণ-বৃদ্ধি দেহ-মন স্মী-প্র এত প্রিয়, কার কৃপায়? যার জন্যে যার কৃপায় এই প্রিয়ন্থবাধ, তার চেয়ে প্রিয়তর আর কে আছে?

এই কি সেই প্রিয়-প্রীণন নয়?

আত্মধিকারে ভরে গেল দেবেন। এ কে নয়নভূলানো দেখা দিলেন চোখের সামনে! চোখে যেন আর পলক পড়তে চায় না। খাবার থালা কে দিয়ে গিয়েছে সন্মন্থে। কিন্তু, না, দাঁড়াও, এই বাংসল্য-মাধ্র্য আস্বাদন করি।

বাগবাজারের এক বড় ঘরের গৃহিণী—কেমন ইচ্ছে হল, যদি একবার যেতে পারতাম দক্ষিণেশ্বর। এত কথা শ্রনছি যাঁর সম্বন্ধে তাঁকে যদি দেখতে পেতাম চোখ ভরে। কেন প্রাণ উতলা হয় কে বলবে। ঈশ্বর্রাপপাসা তো কোনো হেতুবাদের উপর দাঁড়িয়ে নেই, ক্ষুৎপিপাসার মতই এ বৃত্তি স্বাভাবিকী। ভত্তিতে যত আনন্দ বাড়ে তেমন আর কিছুতে নয়। কেন না ভত্তিতেই আর দেহদুঃখ থাকে না, চিন্ত শান্ত ও অমৎসর হয়, ভোগে অনাসত্তি আসে। যত দৃঃখ এই আসত্তি থেকে। আসত্তি চলে গেলেই একটা আশ্চর্য নিথতিশক্তিতে জীবন দৃঢ়ে হয়ে ওঠে।

কে একজন আছে চেনা মহিলা, কয়েকবার যাতায়াত করেছে দক্ষিণেশ্বরে, তার শরণাপন্ন হল। বেশ তো, কালই চলো না। নোকো করে যাব দক্ষেনে।

পর্নদিন বিকেলে দ্বজনে এসে উপস্থিত। কিন্তু এ কি ঠাকুরের ঘরের দরজা বন্ধ।

উত্তরের দেয়ালে দ্বটি ফোকর আছে, তারই ভিতর দিয়ে উকি মারল দ্ভানে। দেখল ঠাকুর শ্বের আছেন, বিশ্রাম করছেন। এখন যাই কোথা? সারদার্মাণও নেই, গেছেন বাপের বাড়ি। এ-ওর ম্বথের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এখন করি কি? অপেক্ষা করো। সমীপাগত হয়েছ, এখন যদি ধৈর্য না ধরো, তবে যাত্রা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বয়ে যাবে লক্ষা ক্লেশ-নদী অতিক্রম করে এসেছ, এখন কুপাজলনিধিকে দেখে যাও।

নবতের দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসে রইল দ্বজনে।
কিছ্ম পরেই ঠাকুর উঠলেন। উত্তরের দরজা খ্লতেই চোখ পড়ল মহিলাদের উপর।
ওগো, তোরা এখানে আয়, ডেকে উঠলেন সানন্দে।

ঘরে এসে বসল পাশাপাশি। যে মহিলাটি পরিচিত, তন্তপোশ থেকে নেমে তার কাছটিতে এসে বসলেন ঠাকুর। বসতেই সে মহিলাটি লম্জায় কুকড়ে গেল। সরে যাবার জন্যে ছরিত ভঞ্জি করলে। ঠাকুর বললেন, 'লম্জা কি গো! লম্জা ঘূণা ভর তিন থাকতে নয়। শোনো, তোরাও যা আমিও তাই।' নিজের দাড়িতে হাত দিলেন: 'তবে এগ্রেলা আছে বলে বুনি লম্জা? তাই না?'

কৃষ্ণান্বেষিণীদের আবার লজ্জা কি! শ্রবণ কীর্তান স্মরণ পদসেবন অর্চান বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি কৃষ্ণকে নিবেদন করে।

অনেক ভগবংকথা শোনালেন ঠাকুর। সঙ্কোচের আড়ণ্টতা আর থাকল না। হরি-প্রসংগ শেষে সাংসারিক কথাও পাড়লেন। বললেন, 'স্পতাহে অন্তত একবার করে এসো। প্রথম-প্রথম এখানে আসা-যাওয়াটা বেশি রাখতে হয়। কিন্তু নিত্য অত নৌকো বা গাড়িভাড়া দিতে যাবে কেন? শোনো, আসবার সময় তিন-চারজনে মিলে নোকো নেবে আর যাবার সময় হে'টে বরানগর গিয়ে সেখান থেকে শেয়ারে ঘোড়ার গাড়ি।'



আহিরিটোলার দিগম্বর ময়রার খাবারের খুব নাম-ডাক। ঠাকুরের জন্যে কিছু কিনে নিলে হয়।

মিহিদানা বাঁধা হচ্ছে। কি হে টাটকা না কি? 'হাতে করে দেখন না। কত গরম!' এক সের কিনলে দেবেন মজ্মদার। ঘাটে এসে দেখে খেরার নোকো ছাড়ো-ছাড়ো। শুধু একজন যাত্রীর অপেক্ষা। উঠে বসলো এক লাফে।

মিন্টির ঠোঙা কোলে নিয়ে বসলো সন্তপ্ণে। এত ভিড়, ছোঁয়া বাঁচানো দর্ঃসাধ্য। পাশেই এক চাপদাড়িওয়ালা মর্সলমান। ভীষণ গোপে, মর্থের আর কামাই নেই। ছুর্য়ে তো দিয়েইছে, কে জানে তার মর্থাম্তের ছিটে-ফোঁটাও পড়ছে কি না ঠোঙার উপর।

বিশীর্ম হয়ে গেল দেবেন। আর ঠাকুরকে দেওয়া চলবে না কিছ্বতেই। সেবার এক বর্নাড় জিলিপি নিয়ে এসেছিল রাম দন্ত। পথে একটি ভিখির ছেলের সভেগ দেখা। তাকে কি ভেবে রাম একখানা জিলিপি দিয়ে দিল। ঠাকুর বললেন, 'সব উচ্ছিণ্ট হয়ে গিয়েছে। দেবতার উদ্দিন্ট বস্তুর আগ-ভাগ তুলে কাউকে দিলে তা উচ্ছিণ্ট হয়ে যায়।'

একখানা জিলিপি নিয়েছিলেন হাতে করে, গ্রাড়িয়ে ফেলে দিয়ে হাত ধ্রে ফেললেন গণগাজলে।

গর্র গাড়িতে গ্রুড়ের নাগরির মতন গায়ে গা ঠেকিয়ে বসা, তার পর এই মৌলবীর বকর-বকরের আর শেষ নেই। দরকার নেই এ মিছিট ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে। রামের জিলিপির অবস্থা হবে। তার চেয়ে গণগায় ফেলে দিয়ে হাত ধ্রুয়ে হালকা হয়ে যাই। কিন্তু আহা, মিহিদানাগ্রুলো এখনো গরম!

বাঁচোয়া, ঠাকুর ঘরে নেই। দ্রের তাকের এক কোণে দেবেন ঠোঙাটা ল্বকিয়ে রাখল। সহজে কার্য নজর পড়বে না। এ জিনিস ঠাকুরকে দিয়ে কাজ নেই। আরো অনেক আছে এর ভাগীদার।

খাবারের ঠোঙাটা যে ঠাকুরের চোখের আড়াল করতে পেরেছে তাইতেই দেবেন নিশ্চিন্ত।

চটি ফট-ফট করতে-করতে ঠাকুর এসে বসলেন তাঁর ছোট তম্ভপোশে। খানিক পরে দাঁডিয়ে উঠে বললেন, 'এ কি. খিদে পাচ্ছে কেন?'

কি যেন খ্রন্ধতে লাগলেন ঘরের আনাচে-কানাচে। কি, খাবার? যাই বলি গে, নিয়ে আস্ক কিছ্ যোগাড় করে। উঠে গেল একজন ভক্ত-য্বক। একট্ থৈর্য ধর্ন। অন্তরে বসে কাঁদতে লাগল দেবেন। তোমার নাম করে খাবার আনলাম অথচ তোমাকে দিতে পারলাম না। খাদ্যকে করতে পারলাম না নৈবেদ্য। নিজের র্পকে করতে পারলাম না অর্পের র্পা

তাক-লাগানো ব্যাপার! ঠিক তাকটি খংজে পেরেছেন ঠাকুর। দেবেনের বৃক্ দ্বর-দ্বর করে উঠল। কিন্তু, এ কি, ঠাকুর যে আনন্দে তরলতন্ব হয়ে উঠলেন। আরে, এই যে, মেঠাই! বাঃ, কে আনলে? এখনো যে হাতে-গরম। বলে, বলা-কওয়া নেই, ম্ঠো-মুঠো খেতে লাগলেন।

অশ্তরের যে কান্না সেই তো তোমার স্থা। আমার অশ্রক্ষরণই তো তোমার মধ্করণ। তাই মিন্টম্ব মিহিদানার নর, মিন্টম্ব ব্যাক্লতার। দিতে এসেও তোমাকে যে দিতে পারলুম না সেই ব্যর্থতার বিষাদে।

হে প্রণতপ্রিয়, হে দয়াসারসিন্ধ, তোমাকে কি দেব, কিবা চাইব, কিবা বলব তো<sub>মার</sub> কাছে। শৃন্ধ, জীবন ভরে এই জেনে থাকব আমার নিদ্রাহীন হৃদয়ের বাথা কিছ্<sub>বই</sub> আর তোমার অজানা নেই।

ব্যথা হরণ করলেন, নিবারণ করলেন সমস্ত ভয়দ্রান্তি। শ্বধ্ব নিজে খেলেন না, সবাইকে প্রসাদ দিতে লাগলেন। খাদ্যকে শ্বধ্ব নৈবেদ্যে নিয়ে গেলে চলবে না, নৈবেদ্যকে নিয়ে যেতে হবে প্রসাদে।

ভোলা ময়রার দোকানে চমংকার সর করেছে। ওরে, ঠাকুরের জন্যে একখানা কিনে নিয়ে যাই চল।

মেয়ের দল চলেছে দক্ষিণেশ্বরে। নৌকো করে। একখানা বড় দেখে সর কিনে নিয়েছে। বড় ভালোবাসেন সর। দেখে কত খুদি হবেন না-জানি

দক্ষিণেশ্বরে এসে শোনে—কী সর্বনাশ—ঠাকুর কলকাতায় গিয়েছেন। স্বাই বসে পড়ল। এত সাধ করে এল্ব্রু, দেখা হল না! কোথায় গিয়েছেন কলকাতায়? রামলাল বললে, কম্ব্রলিটোলায়। মাস্টারমশায়ের বাড়িতে। কখন ফিরবেন কে জানে! চল সেখানেই ফিরে যাই। আমি চিনি সে বাড়ি। আমার বাপের বাড়ির লাগোয়া। কিম্পু যাবি কি করে? বললে আরেকজন। নৌকো তো ছেড়ে দিয়েছিস। পায়ে হেণ্টে যাব।

সরখানি রামলালের হাতে দিয়ে বললে, ঠাকুর এলে দিও। পেটরোগা মান্ম, সবটা তো আর থেতে পারবেন না, একটা যেন খান।

আলমবাজার পার হতে না হতেই, ঠাকুরের কৃপা, ফিরতি গাড়ি জনুটে গেল একখানা। চলো শ্যামপনুকুর।

বাপের বাড়িই চেনে সে মেরেটি, কম্ব্রলিটোলার মাস্টারের বাড়ি আর বের করতে পারে না। একবার এ-গলি ঢোকে, ঘ্ররে-ফিরে আরেক বারও এ-গলি। শেষ পর্যক্ত বাপের বাড়ির সামনেই দাঁড় করালে। একটা চাকর ডেকে নিলে। বাবা, দেখিয়ে দেকম্ব্রালটোলা।

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! সামনের ছোট ঘরে তন্তপোশের উপর একলা বসে আছেন। আমরা পর্দার মেয়ে, রাস্তা-ঘাটে বেরোই না কখনো, কিন্তু তোমার জন্যে ছেড়েছি সব লোকলাজ, মানিন দেয়াল-বেড়া। কার বাড়ি, কে মাস্টার, কিছুই জানি না। শুধ্ব এইট্রুকু জানি তুমি যেখানে আছ তাই আমাদের ঘর-দোর। আমাদের তীর্থ-মন্দির। 'তোরা এখানে কেমন করে এলি গো?' ঠাকুর উছলে উঠলেন।

প্রণাম করে বললে যা হয়েছে। বসলে মেঝের উপর। দুজন বর্ণিড়, তিনজন অলপবরসী। আনন্দে কথা কইতে লাগলেন ঠাকুর। এমন সময় আসবি তো আয় ঠাকুর যাকে 'মোটা বামনুন' বলতেন সেই প্রাণকৃষ্ণ মূখ্তেজ এসে উপদ্থিত। কি সর্বনাশ, পালাবি কোথায়, পালাবি কি করে? বর্ণিড় দুজন জব্যথব হয়ে বসে রইল কোনো রকমে, কিন্তু অলপবয়সীদের উপায় কি? উপায় ঠাকুরই ব্রণিয়ে দিলেন। ঠাকুরেরই তক্তপোশের তলায় হামাগর্ণিড় দিয়ে ঘুকলে তিনজন। উব্ভুড় হয়ে শ্রেষ পড়ে রইল। মশার কামড়ে ছিম্নভিম্ন হবার যোগাড় তব্ব নড়ল না এক তিল।

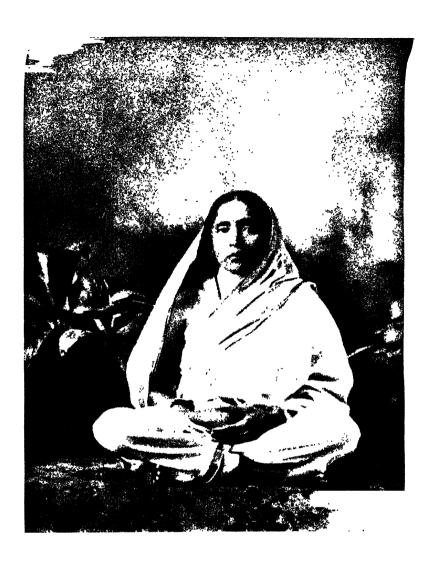

প্রেষ না নারী এই দেহবংশ্ধি নেই ঠাকুরের। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণের আছে। তাই ঠাকুরকে তাদের লঙ্জা নেই, প্রাণকৃষ্ণকে লঙ্জা।

সেই সরোবরতীরে বসন রেখে স্নান করছে স্বাণ্যনারা। সংসার ত্যাগ করে চলেছে য্বক শ্ক, সেই সরোবরের তীর দিয়ে। তাকে দেখে সর্ববিনির্মন্ত্রা অপসরীদের এতট্বকু সংকাচ নেই, কেন না যুবক হলেও শ্ক মায়াহীন, ভগবদ্ভাববিভার। কিন্তু ছেলের পিছনে ছ্টছেন ব্যাসদেব, তাকে সংসারে ফিরিয়ে আনতে। হলেনই বা বৃদ্ধ, তিনি মায়াধীন, তাকে দেখামান্তই স্বর্গস্কুন্দরীরা ত্বান্বিত হয়ে গায়ের উপর টেনে নিল আচ্ছাদন।

মন্দ পরিহাস নয়। ব্যাসদেব দাঁড়ালেন। জিগগেস করলেন, 'এ তোমাদের কেমন ব্যবহার? আমার যুবক পুত্র শুকুককে দেখে তোমাদের লম্জা হল না, আর আমি বুড়ো, আমাকে দেখে তোমাদের লম্জা?'

কার সংখ্য কার তুলনা! শ্বক নিব্তাশয়, উপশাশতাত্মা। দেহবৃদ্ধির লেশমাত্র নেই। তাই তাকে দেখে আমাদের লঙ্জা করবে কেন? আর বৃড়ো হলেও তুমি র্প্পিসান, সর্বশৃংগারবেশাঢ়া রমণীদের কটাক্ষগর্ভ নেত্রপাতের ভিখারী, তোমার কাব্যে-গ্রন্থে কত তুমি বর্ণনা করেছ লাবণ্যবিলাস ও বিদ্রমমণ্ডনের কথা। তোমাকে দেখে লঙ্জা হবে না তো কাকে দেখে হবে?

প্রাণকৃষ্ণ কি আর শিগগির যায়! ঠায় এক ঘণ্টা ধরে তার নানা নিবন্ধ। ওরে বাপন্, এবার সরে পড়। পারি না আর উব্বড় হয়ে পড়ে থাকতে। মশার কামড়ে যে গেলন্ম! ঘণ্টাখানেক লাগল মোটা বামনুনের হাওয়া হতে। চলে গেলেই বেরিয়ে এল মেয়েরা। তখন ঠাকুরের কি হাসি!

বাড়ির মেয়েরা অচেনা, কি যায় আসে, ঠাকুর যখন সংগ্যে আছেন তখন চরাচরে আর পরাপর নেই। এরাও তাই ঢ্বকে পড়ল অনায়াসে। ঠাকুরের সংগ্যে-সংগ্যে এরাও খেল-দেল।

রাত নটা, ঠাকুর ফিরলেন ঘোড়ার গাড়িতে আর এরা পায়ে হেট।

ঠাকুরের ফিরতে প্রায় সাড়ে-দশটা। খানিক বাদে রামলালকে ডেকে বললেন, 'ওরে রামনেলো, বন্ড খিদে পেয়েছে।'

'সে কি, খেয়ে আসেননি?'

'খেয়ে এলে কি হয়, আবার খিদে পেতে পারে না? শিগগির কিছু দে। নিদার্ণ খিদে।'

সেই সরখানি এনে সামনে ধরল রামলাল। দিব্যি খেয়ে ফেললেন একট্-একট্র করে।

পরদিন সকালে আবার এসেছে। সেই মেয়ের দল। তাদের দেখে উৎফব্ল হয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'ওগো রান্তিরেই তোমার সেই সরখানি সব খেয়ে ফেলেছি। কোনো অস্থ করেনি কিন্তু।'

মেয়েরা সব অবাক। পেটে কিছ্ম সয় না ঠাকুরের, তা ছাড়া রা**ত্রে দিব্যি খে**য়ে **এসেছেন** মাস্টারের বাড়ি থেকে, তার পরে আবার এই বন্য ক্ষমুধা।

9 (88)

বন্য ক্ষর্ধা নয় অন্য ক্ষর্ধা। এ ক্ষর্ধা অন্তরমধ্র জন্যে, ভন্তির আস্বাদনের জন্যে। ক্ষর্ধা কি বস্তুর, ক্ষর্ধা ভালোবাসার।

কৃষ্ণের সেই গৃহাশ্রমী ব্রাহমণ-বন্ধরে কথা মনে করো। একসংশ্য পড়েছিল পাঠশালায়, সান্দীপনি গ্রের ঘরে। কিন্তু ভাগ্যদোষে আজ সে ভিখারি। মলিন জীবন যাপন করছে ভার্যার সংশ্য। একদিন স্মী বললে, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমার সখা, তার কাছে গিয়ে কিছু চাও না।

মন্দ কি। কিছ্ম পাই না পাই অন্তত দেখে আসতে তো পারব। মুখে ভাষা না ফোটে। চোখে অন্তত থাকবে তো নীরবতা!

ভিক্ষে করে জনটেছিল কিছন চি'ড়ের খন্দ, তাই ব্রাহমণী বে'ধে দিল বস্মখণেড। দ্বারকার দিকে যাত্রা করল ব্রাহমণ। পনুরপ্রবেশ করতে পারবে কিনা তারই বা ঠিক কি। তার পরে অন্তঃপনুরে কোন সনুগোপন কক্ষে তিনি আছেন তাই বা কে বলবে! আশ্চর্য, কেউ বাধা দিল না। তোরণ পোরিয়ে ক্রমে-ক্রমে তিনটি কক্ষা অতিক্রম করল। এই শ্রীশালী গৃহেই শ্রীকৃষ্ণের। দ্বারপ্রাণ্ডে দাঁড়িয়ে রইল দীনভাবে।

প্রিয়ার পর্যতেক শ্রেষেছিল কৃষ্ণ। ছর্টে কাছে এল রাহারণের, দর্বাহর দিয়ে জড়িয়ে ধরল নিবিড় করে বসাল পালতেকর উপর। নিজের হাতে ধ্রয়ে দিল পা দর্খানি। সেই পাদোদক মাথায় ধরলে। অর্চনা করল নানা উপকরণে। র্বিকাণী ব্যজন করতে বসল।

এত সব কান্ডের পর কৃষ্ণ বললে, ঘর থেকে আমার জন্যে কি এনেছ দাও। কোথায় আমি চাইব, তা নয়, তুমিই কি না চেয়ে বসলে!

শ্রীকৃষ্ণ বললে, ভাই আমিও ভিখিরি। আমি ভিখিরি ভালোবাসার। ভালোবাসার সংগ্রে যদি অণ্মাত্রও কেউ দেয় তাই আমার কাছে অনেক। হোক তা ছোটু একটা ফ্ল নয় তো ডুচ্ছ একটা পাতা, কিংবা এক অঞ্জলি জল।

তব্ব কি এনেছে বলতে সাহস পেল না ব্রাহ্মণ। কি এনেছ দেখি, কৃষ্ণ নিজেই তখন বক্ষখণ্ড খবলে ফেললে। এক মুঠো খবল তুলে নিয়ে মুখে পুরলে। দ্বিতীয় মুফি তুলতে ষাচ্ছে, র্বক্মণী হাত চেপে ধরল। বললে, তোমার সন্তোষ দেখাবার জন্যে এক মুফিই যথেন্ট, আবার দ্বিতীয় মুফি কেন?

সেই রাত হরি-ঘরেই বাস করল ব্রাহমণ। কি যে তার অভাব কি যে তার চাইবার কিছমুই মনে করতে পারল না। প্রত্যুষ্টে ফিরে চলল।

কোথায় আমি দরিদ্র পাপী আর কোথায় শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ! আমি তাঁর বন্ধ্র, শর্ধ্ব এট্রকু জেনেই তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন। আমি অধন, ধন পেলে মন্ত হয়ে আর তাঁকে স্মরণ করব না, এই ভেবেই কর্ণাময় ধন দিলেন না আমাকে।

ঘরের কাছাকাছি এসে ব্রাহারণ যেন ইন্দ্রজাল দেখল। এ কি, এ উপবন আর সরোবর এল কোখেকে, সেই কু'ড়েঘরের পরিবর্তে এ কি বিচিত্রপরী! কোথা থেকে এল এত দাসদাসী! আর এই যে চন্দ্রচন্দনভূষাংগী প্রবাংগনা এই কি তার সেই মনোরথ-প্রিয়ত্মা রাহ্যণী?

চাইলাম না, অথচ এত সব হল কি করে? মেঘ তো না চাইতেই জল দেয়। তেমনি

তাঁর যা ইচ্ছে তা নেন যত ইচ্ছে তত দেন। নইলে আমার পটোল খ্লে কেন নিলেন সেই তণ্ডুলকণা, আর কেনই বা দিলেন এত ভোগৈশ্বর্য? পাছে পতন ঘটে তাই তো তিনি ধনবৈভব দেন না ভক্তদের। কিন্তু এ তো আমার প্রাণ্তি নয় এ তোমার প্রীতি। এ তোমার ঐশ্বর্য।

ঠাকুর নবতখানার খবর পাঠালেন ব্যাঘ্রহ<sup>্</sup>কারে : ভীষণ খিদে পেয়েছে। শিগ্যির খাবার পাঠাও।

কি ব্রীকালেন শ্রীমা, এক খাদা স্বাজির পায়েস করে পাঠালেন। একজনের চেয়ে অনেক বেশি, একাধিক দিনের আহার। ভক্ত-মেয়ে সেই অল্পান্ত নিয়ে কাছে এসে এ কি দেখল! ঠাকুর অস্থির পায়ে পাইচারি করছেন। যেন ঠাকুর নয় কে এক অতিকায়-ম্তি। ঠাকুর ইশারা করলেন খাবার রাখতে। আসনের কাছে খাবার রেখে ভক্ত-মেয়ে দাঁড়িয়ে রইল জোড় করে।

কি পর্বতপ্রমাণ ক্ষর্ধা! ঠাকুর খেতে লাগলেন ভীমগ্রাসে। সেই মেরের দিকে চেয়ে জিগগেস করলেন, 'এ কে খাচ্ছে? আমি না আর কেউ?' 'আর কেউ।'



শ্রীমা'র কাছে নবতখানায় বসে জপ করছে গোপালের মা। জপ সাণ্গ করে প্রণাম করে উঠছে, ঠাকুরের সংখ্য দেখা। ফিরছেন পণ্ডবটীর ধার থেকে, দেখা হতেই জিগগেস করলেন, 'তুমি এখনো এত জপ করো কেন?'

'জপ করব না?' বিহন্ধলের মত তাকিয়ে রইল গোপালের মা। 'আমার কি সব হয়েছে?'

'পব হয়েছে।'

'বলো কি?' যেন ঠাকুর বললেও বিশ্বাস করা ষায় না।

'তোমার নিজের জন্যে সব হয়ে গেছে। তবে,' নিজের শরীরের প্রতি ইশারা করলেন : 'তবে যদি এই শরীরটা ভালো থাকবে বলে করতে চাও তো কোরো।'

তবে তাই হোক। আর নিজের জন্যে নয়। যা করব এবার থেকে সব তোমার, তোমার জন্য।

থলে-মালা গণ্গায় ফেলে দিল গোপালের মা। হাতেই জপ করতে লাগল। তারপর

কি ভেবে আবার একটা মালা নিলে। নিজের জন্যে নয়, গোপালের কল্যাণে মালা ফেরাই।

কিন্দু কই আগের মতন তো গোপাল দর্শন হয় না যখন-তখন। যখন দেখে রামকৃষ্ণ-ম্বিতিই দেখে, কোথায় সেই বালকের বেশ! দ্ব জান্ব আর এক হাত মাটিতে আরেক হাতে নবনীজিক্ষা। কোথায় সেই দ্বিটি আহ্মাদবিহ্বল দ্বিট!

একদিন এসে কে'দে পড়ল ঠাকুরের কাছে। 'গোপাল, তুমি আমার এ কি করলে? আমার কি অপরাধ হল, কেন আমি আর তোমাকে আগের সেই গোপালম্বিতিতে দেখি না?'

'সর্বক্ষণ ও রূপ দর্শন করলে কলিতে শরীর থাকে না।'

'আমার শরীর দিয়ে কি হবে?'

না, তুমি বাংসল্যরতির উদাহরণ, লোকহিতের জন্যে থাকো তুমি সংসারে। সংসার-বাসিনীরা বুঝুক শিশ্বসেবার মধ্যেই ঈশ্বরসেবা।

কার মুখখানি মনে পড়ে গা? সংসারে কাকে বেশি ভালোবাসো? একটি ভন্ত-মেয়েকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'ছোট একটি ভাইপোকে।'

'আহা, তবে তাকেই গোপাল ভেবে খাওয়াও-পরাও, সেবা করো। তার মধ্যে গোপাল-র্পী ভগবানকে দেখ। মান্য ভেবে করবে কেন? ভগবান ভেবে করবে। যেমন ভাব তেমন লাভ।'

বলরাম বোসের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। রথের সময়। বার-বাড়ির দোতলায় চক-মিলান বারান্দায় রথ টানবেন ঠাকুর। কীর্তান করবেন। কিন্তু, কত লোক এসেছে, সে কই?

'ওগো সেই যে কামারহাটির বামনুনের মেয়ে। যার কাছে গোপাল হাত পেতে খেতে চায়। সোদন কি দেখে-শনুনে প্রেমে উল্মাদ হয়ে আমার কাছে উপস্থিত। খাওয়াতে-দাওয়াতে একটন ঠা ভা হল। কত থাকতে বললন্ম কিছনতে থাকলো না। যাবার সময়ও তেমনি উল্মাদ। গায়ের কাপড় মাটিতে লন্টিয়ে পড়ছে। হৃশ নেই। ওগো তাকে একবার আনতে পাঠাও না?'

কামারহাটিতে লোক পাঠালো বলরাম।

সন্ধ্যা হয়-হয় ঠাকুরের ভাষাবেশ হল। মরি মরি, বালগোপালের ভাব। হামা দিচ্ছেন দুই জান্ব আর এক হাতে। অন্য হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে চেয়ে আছেন উধর্ব মুখে। মা ষশোদা, ননী দে।

স্নেহগলিতা যশোদা শিশন্কৃষ্ণকে স্তন্য দিচ্ছেন। হঠাৎ শিশনু হাই তুলল। প্রের মুখবিবরে যশোদা দেখল স্থাবরজ্ঞগম-জ্যোতিত্ব-সমন্বিত সমগ্র বিশ্ব।

আরেক দিন। বলরাম এসে নালিশ করলে মা'র কাছে। মা, কৃষ্ণ মাটি খেরেছে। না মা, খাইনি মাটি। বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখাচ্ছি তবে হাঁ করে। এ কি স্বণ্ন না দেবমারা? মুখবিবরে আবার সেই বিশ্বরূপ।

হোক মায়া, তব্ব সেই আমার একমাত্র আশ্রয়। ষশোদা ভাবলেন মনে-মনে, এই আমি, ১০০ এই আমার পতি, এই আমার পত্নে, এই গোপ-গোপী-গোধন সকল আমার, এ কুমতি যার মায়াবশে হয়েছে সেই আমার পরমগতি, পরমমতি।

ঠাকুরেরও ভাবাবৈশ হয়েছে, গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়। কে এল ? যার ভারত্তর জোরে ঠাকুর এমন মর্তি ধরলেন, সে—সেই গোপালের মা।

'আমি কিন্তু বাপ, ভাবে অমন কাঠ হয়ে যাওয়া ভালোবাসি না।' গোপালের মা বেন অন্যোগ দিল। 'আমার গোপাল হাসবে খেলবে বেড়াবে দৌড়্বে—ও মা, এ বেন একেবীরে কাঠ! আমার অমন গোপালে কাজ নেই।' ঠাকুরের গা ঠেলতে লাগল গোপালের মা: 'ও বাবা তুমি অমন হলে কেন।'

এই মাতৃভাব বা সন্তানভাব—সাধনের শেষ কথা বা সহজ কথা। তুমি মা, আমি তোমার ছেলে।

আমি তোমার শরণাগত সন্তান। জীবত্ব বৃথি না, ঈশ্বরত্ব বৃথি না, কাকে বা বলে বন্ধন কাকে বা বলে মৃত্তি। জ্ঞান-ভক্তিও বৃত্তির বাইরে। বৃথি একমার তোমাকে, মাকে। তুমি পূর্ণানন্দস্বরূপ মা আর আমি তোমার কোলে সদ্যজাত নন্দ শিশ্ব। তোমার কোলে যদি উঠতে পারি, তবে ঈশ্বরত্বও তৃণীকৃত।

তিনদিন পরে ঠাকুর ফিরছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের নোকোতে গোলাপ-মা, গোপালের মা আর একটি-দুটি ভক্ত-বালক। আশ্চর্য, গোপালের মা'র হাতে একটি প্টেলি! কি করবে, বলরামের বাড়ির মেয়েরা বে'ধে দিয়েছে। খান দুই কাপড়, রাধবার জন্যে কিছু হাতা-খুন্তি।

পর্টলি দেখে ঠাকুর মহাবিরক্ত। গোপালের মাকে সরাসরি কিছ্ব বললেন না। বললেন গোলাপ মাকে কিল্পু গোপালের মাকে ঠেস দিয়ে। 'যে ত্যাগী সেই ভগবানকে পায়। যে লোকের বাড়িতে খেয়ে-দেয়ে শ্ব্ধ-হাতে চলে আসে, সেই ভগবানের গায়ে বসতে পারে ঠেস দিয়ে।' বলছেন আর বারে-বারে সেই প্র্টলির দিকে কটাক্ষ করছেন। গোপালের মা'র মনে হল প্র্টলিটা ফেলে দি গণগাজলে। কিল্পু তাই বা কেন, দক্ষিণেশ্বরে পেণছৈ কাউকে বিলিয়ে দেব না হয়।

দক্ষিণেশ্বরে পেণছেই সোজা চলে গেল নবতে। শ্রীমাকে বললে, 'ও বোমা, গোপাল এ সব জিনিসের প্র্টলি দেখে রাগ করেছে। এখন উপায়? এ সব ভাবছি আর নিরে যাব না, এইখানেই বিলিয়ে দি কাউকে।'

সান্থনার প্রলেপ ব,লোলেন শ্রীমা। বললেন, 'বলনে গে উনি। তুমি শ,নো না। তোমায় দেবার তো কেউ নেই! তা তুমি কি করবে মা, দরকার বলেই তো এনেছ।'

ব্রুক জর্ড়িরে গেল কথা শর্নে। তব্র মনে যখন উঠেছে, একখানা কাপড় দান করল। আরো কটি এটা-ওটা। ঠাকুরের জন্যে রাঁধল স্বহস্তে। কি জানি, নেবেন কি না। নেবেন বই কি, হাসিম্থে নেবেন। শ্রীমা ইণ্গিত করেছেন নবত থেকে। না নিরে উপায় কি! গরিব মান্ব, চেয়ে ভিক্ষে করে আনেনি তো! আর যা পেয়েছে তার থেকে দান করে দিয়েছে অপরকে।

নরেনকে ডাকিয়ে এনেছেন ঠাকুর। আর সেই দিনই গোপালের মা'র আবির্ভাব। এবার রগড় হবে মন্দ নয়। একজনের হাতে জ্ঞান-অসি আরেকজনের হাতে বিশ্বাসের পাহাড়—কেমন যুন্ধ হবে না জানি! দুন্ট্রিম করে একটা কোঁদল বাধিয়ে দিই দুজনের মধ্যে।

'रकमन कृषि शाभान एच नरतनरक এकछै तला रा वर्नावरत।'

দর্শনের কথা কাউকে বলতে নেই এমনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুর। তাই ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করল গোপালের মা, 'তাতে কিছ্ব দোষ হবে না তো গোপাল?'

'না, তুমি বলো।'

তুমি বিশ্বাস করো না করো আমি বলি এবার নির্ভারে। আমার ভাবের কথা পলব ভালোবাসার কথা বলব, তাতে আমার লঙ্জা কি। চাঁদের আলো যে ছড়িয়ে পড়ছে জলে-স্থলে পাহাড়ে-কাননে সে কি চাঁদের লঙ্জা?

গোপাল আমার কোলে উঠে কাঁধে মাথা রেখে এসেছিল সারা পথ। কামারহাটি থেকে দক্ষিণেশ্বর। তার রাঙা ট্রকট্রকে পা ঝ্রলছিল ব্রুকের কাছটিতে। এসেই ঢ্রুকে গেল ঠাকুরের শরীরে। আবার বেরিয়ে এল যাবার সময়। শ্রুতে বালিশ না পেয়ে খ্রুতখ্রত করেছে সারা রাত। কাঠ কুড়িয়ে আনল রাঁধবার সময় আর খেতে বসে কি দিস্যপনা! ভাবে বিভোর হয়ে বলতে লাগল অঘোরমণি। তুমি যদি না মানো তো আমি কি করব! আমি যে দেখছি চোথের সামনে।

এ কি, নরেন কাদছে!

'বাবা, তোমরা পশ্ডিত, বৃশ্ধিমান, আমি দৃঃখী কাঙালী, কিছুই জানি না, কিছুই বৃনিধ না।' আকুল স্বরে বললে গোপালের মা, 'তোমরা বলো, আমার এ সব তো মিথো নয়?'

'না মা,' নরেন বললে ভক্তবিশ্বাসীর মতো, 'তুমি যা দেখেছ সব সতিয়।' ঝগড়াটা তাহলে লাগল না। ঠাকুর হাসতে লাগলেন।



অধর সেনের বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে বাঙ্কমের দেখা।

'তুমি ডিপর্টি।' কথায়-কথায় বললেন একদিন অধরকে। তার শোভাবাজার বেনে-টোলার বাড়ির উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। 'কিন্তু জেনো এ পদও ঈশ্বরের দয়ায় হয়েছে। তাঁকে ভূলো না।' আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে, শিবের সিণ্ডিতে বসে। 'দেখ, তুমি এত বিশ্বান আবার ডিপর্টি। তব্ব তুমি খাঁদিফাঁদির বশ। আমার কথা ১০২ শোনো। এগিরে পড়ো। চন্দনকাঠের পরেও আরো ভালো জিনিস আছে। রুপোর র্থান, সোনার খনি—তার পর হীরে-মানিক! শুধু এগিয়ে পড়ো—'

বরস আটাশ-উনগ্রিশ। বৃত্তি পেরেছে এন্ট্রান্সে অন্টম হয়ে। এফ-এতে চতুর্থ। কবিতার বই লিখেছে দুখানা, 'মেনকা' আর 'লিলিতাস্কুলরী।' চন্দিশ বছর বরসে প্রথম ডেপ্ট্রটি হয়েই চট্টগ্রাম। সেখান থেকে বদলি হয়ে যশোর। যশোর থেকে সম্প্রতি কলকাতা। আর কলকাতায় পেশছেই সটান দক্ষিণেশ্বর।

তিনশো টাকা মাইনে। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যান হবার জন্যে দরখান্ত করেছে। বড়-বড় লোকদের করছে অনেক ধরাধরি। কিছ্বতেই কিছ্ব হচ্ছে না। এবার তুমি যদি বলো একট্ব তোমার কালীকে।

অধরকে মনে করেন পরমান্ধীয়। মুখে বলেনও তাই অকপটে। তাই একট্র সাধলেন কালীকে। বললেন, 'মা, অনেক তোমার কাছে আনাগোনা করছে। যদি হয় তো হোক না।' বলেই ছি-ছি করে উঠলেন: 'মা, কি হীনব্যদ্ধি! জ্ঞান-ভক্তি না চেয়ে চাচ্ছে কিনা টাকা-পয়সা!'

ধিক্কার দিয়ে উঠলেন অধরকে, 'কেন হীনবৃদ্ধি লোকগুলোর কাছে অত আনাগোনা করলে? কী হল? সাতকাণ্ড রামায়ণ, সীতা কার ভার্যে! আর বোলো না ঐ মিল্লকের কথা। আমার মাহেশ যাবার কথায় চলতি নৌকো বন্দোবস্ত করেছিল, আর বাড়িতে গেলেই হৃদুকে বলত, হৃদু, গাড়ি রেখেছ?'

অধর হাসল। বললে, 'সংসার করতে গেলে এ সব না করলে চলে কই? আপনি তো বারণ করেননি!'

কি অবস্থাই গেছে! 'এই অবস্থার পর,' ঠাকুর বললেন, 'আমাকে মাইনে সই করাতে ডেকেছিল খাজাণি। ষেমন ডাকে স্বাইকে, অন্যান্য কর্মচারীকে। আমি বললাম, তা আমি পারবোনি। তোমার ইচ্ছে হয় আর কার্মকে দিয়ে দাও।'

সংসারে থাকো কিন্তু ঈশ্বর-রস-সরসীতে স্নান করো। কিন্তু যদি একবার যাও তলিয়ে আর উঠো না।

'এই অবস্থা যেই হল, রকম-সকম দেখে মাকে বললাম, মা, এইখানেই মোড় ফিরিয়ে দে। সুধামুখীর রান্না, আর না আর না—খেয়ে পায় কান্না!'

সবাই হেসে উঠল। সংসারসন্ধামন্থীকে সবাই চেনে। বচনে অমৃত, ব্যঞ্জনে বিষ। আপাতরম্য কিন্তু পর্যন্তপরিতাপী। যাকে বলে দেখসিন্ধে। র্পসন্নদর কিন্তু অসার।

'ষার কর্ম' করছ তারই করে।' বললেন আবার অধর সেনকে : 'লোকে পণ্ডাশ টাকা একশো টাকা মাইনে পায় না, তূমি তিনশো টাকা পাচছ। ডিপর্টি কি কম গা? ওদেশে দেখেছিলাম আমি ডিপ্রটি। নাম ঈশ্বর ঘোষাল। ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। মাধায় তাজ—সব হাড়ে কাঁপে। বাঘে-গর্তে জল খায় এক ঘাটে। শোনো। যার কর্ম' করছ তারই করো। একজনের চাকরি করলেই মন খারাপ হয়ে যায়, আবার পাঁচজনের!' আমিও একজনের চাকরি করছি। একজনের দাসত্ব। সে মর্নিব সে উপরওয়ালার নাম ঈশ্বর।

'শোনো!' আবার বলছেন ঠাকুর: 'আলো জনাললে বাদনলে পোকার অভাব হয় না। তাঁকে লাভ করতে চাইলে তিনিই সব যোগাড় করে দেন, কোনো অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয়মধ্যে এলে সেবা করবার অনেক লোক এসে জোটে। তবে আপনি হাকিম, কি বলব! যা ভালো বোঝ তাই কোরো। আমি মুর্খ—'

আর স্বাইকে লক্ষ্য করে হাসিম্বথে বললে অধর, 'উনি আমাকে একজামিন করছেন।'

যেমন দেশে বাড়ি, কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে, তেমনি সংসারকর্ম ভূমিতে কাজ করে যাও। আর ঈশ্বরের নাম করো। ঈশ্বরই কীর্তানীয় কথনীয় গণনীয় মননীয়। বর্ণানীয়, বন্দনীয়। ঈশ্বরই সর্বার্থানামচিন্তার্মাণ। শৃথ্যু তাঁর নামসাধন করে যাও। পরমাম্তায়মান নামকীর্তান। 'বিদ্যাবধ্জীবনং।' চিন্দ্র্তি বিদ্যার্প যে বধ্ তার জীবনই শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তান। নামসাধনে নিশ্চলা স্থিতিই নিষ্ঠা।

'তাঁর নামবীজের খ্ব শক্তি।' বললেন আবার অধরকে। 'নাশ করে অবিদ্যা। বীজ এত কোমল, অৎকুর এত কোমল, তব্ শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে ষায়।' কণ্ঠপীঠে মণ্গলম্বর্প কৃষ্ণনাম প্রতিষ্ঠিত করো। 'স্ফুটং রট।' শব্দ করে উচ্চারণ করো। সঙ্কেতে অর্থাৎ প্রাদির নামকরণে, পরিহাসে, স্তোভে বা নির্থিক বাক্যে বা নৃত্যগীতে, বা অবহেলাক্রমে যে ভাবেই হোক নাম করলেই হল। ভুলেও যদি অশিনকণা গায়ে এসে পড়ে দশ্ধ করবেই। তেমনি হরিনাম যদি একবার উড়ে এসে মনে পড়ে প্রড়ে যাবে সর্বপাপ। আসলে হরিনামও বহিময়। দাহ আছে, আবার এমন মজা, মধ্বও আছে। যাকে বলে 'তশ্ত ইক্ষ্ম চর্বণ।' রাখাও যায় না ফেলাও যায় না।

'এই প্রেমের আস্বাদন তশ্ত ইক্ষ্য চর্বণ— মুখ জনুলে না যায় ত্যজন॥'

কিন্তু শাধা নাম করলে কি হবে? অন্তরাগ চাই। নামের মধ্যে চাই সেই হৃদয়ের সার। সেই স্পর্শ-আতুর পথিক হাওয়ার ব্যাকুলতা।

শ্ব্ব নাম করে যাচ্ছি অথচ বিলাস-লালসে মন রয়েছে অলস হয়ে, তাতে কীহবে?

'হাতিকে নাইয়ে দিলে কি হবে, আবার ধ্বলোকাদা মেখে যে-কে-সেই। তবে হাতি-শালায় ঢোকবার আগে যদি কেউ ধ্বলো ঝেড়ে স্নান করিয়ে দেয়, তাহলে আর ভয় নেই, গা তখন থাকবে ঠিক পরিষ্কার।'

সেই যে এক পাপী গিয়েছিল গণগাস্নানে। গণগাস্নানে পাপ যায় শ্বনেছে, বাস, মনের স্বথে ডুব দিচ্ছে জলে নেমে। কিন্তু জানে না পাপগ্বলো নদীর পাড়ে গাছের উপর গিয়ে বসেছে। যেই স্নান সেরে ফিরছে অমনি প্ররোনো পাপগ্বলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ের উপর। স্নান করে দ্ব পা আসতে-না-আসতেই ১০৪

একট্--আধট্ন হালকা হতে-না-হতেই আবার সেই গ্রেন্ডার। সেই জগদ্দল পাষাশের \*বাসরোধ।

তাই বলি নাম করো। আর সভেগ-সভেগ প্রার্থনা করো, হে ঈশ্বর, তোমার উপর ষেন ভালোবাসা আসে। আর কিছু না। টাকা নয় মান নয় দেহের সূখ নয়, শৃথ্য ভালোবাসা। এমন কখনো হতে পারে আমি তোমাকে ভালোবাসি আর তুমি আমাকে বাসো না?'

চণ্ডীর গান হরে গেল অধরের বাড়িতে। বলরামকে নেমন্তর করতে ভূল হরে গিয়েছে। বলরামের বড় অভিমান, যাকে-তাকে বলে বেড়াছে। নালিশের মধ্যে রাগ তত নয় যত দ্বংখ। চণ্ডীর গান দিল অধর, আমাদের বললে না। তা বলবে কেন, আমরা হল্ম আজে-বাজে, হেণ্জি-পেণ্জি—

কথা কানে উঠল অধরের। ছনুটে তক্ষ্মনি বলরামের বাড়ি গেল। যান্ত করে অপরাধ স্বীকার করলে। মাপ করুন। ভূল হয়ে গিয়েছিল—

সেই কথাই হচ্ছিল ঠাকুরের সঙ্গে।

বলরাম বললে, 'আমি জানতে পেরেছি যে অধরের দোষ নয়। দোষ রাখালের। রাখালের উপর ভার ছিল।'

'রাখালের দোষ ধোরো না।' মমতামাখানো মুখে বললেন ঠাকুর, 'গলা টিপলে ওর দুধ বেরোয়—'

'বলেন কি মশাই!' ঝাজিয়ে উঠল বলরাম : 'চণ্ডীর গান হল, আর ও নেমশ্তম করতে বেরিয়ে—'

'আসলে অধরই জানত না। অধরেরই খেরাল ছিল না।' ঠাকুর শান্তিজ্ব ঢেলে দিলেন। 'দেখ না সেদিন যদ্ মাল্লকের বাড়ি গিয়েছিল আমার সঙ্গে। দেখল সিংহ্বাহিনী। চলে আসবার সময় জিগগেস করল্ম, সিংহ্বাহিনীর কাছে প্রণামী দিলে না? ও, দিতে হয় নাকি—সংকুচিত হয়ে গেল—তা মশাই আমি তো জানি না, আমার তো খেয়াল নেই!' ঠাকুর থামলেন। বলরামকে বিশেষ উদ্দেশ করে বললেন, 'তা তোমাকে যদি না বলেই থাকে, তাতে দোষ কি? যেখানে হরিনাম সেখানে না বললেও যাওয়া যায়। নিমল্লগের দরকার হয় না।'

নিমন্ত্রণ করি কাকে? অভিমানীকে। স্পর্যিতবির্যিতকে। পত্র স্বারা নিমন্ত্রণ করলেও ত্রুটি ধরে। কিন্তু বিশ্বময় এত যে পত্র লিখে রেখেছেন ঈশ্বর, এ কি নিমন্ত্রণ? এ সরোদন আহ্বান। আয় আয়।

তুমি যাবে না ভেবেছ? যেতে পারো না সে আলাদা কথা। তোমার দেহের প্রতিটি রক্তকণা যাই-যাই করে উঠেছে।

গাছ কি নিমন্ত্রণ করে? তব্ গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি, প্রমর্মারে হরিনাম শ্রনি।
নদী কি নিমন্ত্রণ করে? তব্ তার তীরে গিয়ে বসি, জলগ্রেজনে হরিনাম শ্রনি।
আকাশ কি নিমন্ত্রণ করে? তব্ তার অন্ধকারের নিচে গিয়ে দাঁড়াই। তারায়-তারায়
শ্রনি দীশ্ত হরিনাম।

গৃহদেশর ঘরে হরিনাম হচ্ছে। পথচারী পথিক এসে দাঁড়াল বাড়ির আঙিনায়। কে

আপনি? আমি রবাহতে। আমাকে গৃহস্বামী ডাকেনি, আমাকে হরিনাম ডেকে এনেছে।

বেখানেই হরিকথা সেখানেই আত্মীরতা। বেখানেই হরিনাম সেখানেই স্থেধাম।
নামসদৃশ জ্ঞান নেই, নামসদৃশ রত নেই, নামসদৃশ ফল নেই, নামসদৃশ শান্তি নেই,
নামসদৃশ আশ্রর নেই। হে রসসারজ্ঞা রসনা, মধ্বপ্রিয়া, যদি মধ্বস্বাদই করতে চাও
নিরন্তর, নামপীযুষ পান করো।

'প্রথমে একট্ন খার্টান!' বললেন আবার অধরকে। 'তার পরেই পেনসান।' •
প্রথমে অভ্যাস তারপরেই অনুরাগ। প্রথমে দাগা বুলোনো পরে টেনে লেখা। প্রথমে
দাঁড় টানা পরে তামাক খাওয়া। প্রথমে ছুটোছুটি পরে মা'র কোলে ছুম।
অনেক দিন পর এসেছেন অধরের বাড়িতে। কোনো ঠিক ছিল না হঠাৎ এসে
পড়েছেন। ঠাকুরের পায়ের কাছে বসল এসে অধর। বললে, 'কত দিন আসেননি।
আমি আজ খুব ডেকেছিলাম আপনাকে। চোখ দিয়ে জল পড়েছিল—'

'বলো কি গো—' মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠল।

তাই তো এসেছি। ব্যাকুল হয়ে কাঁদলেই তো চলে আসি পথ চিনে। বিনা-রেখার পথ ধরে যেমন বাতাস চলে আসে ফুলগন্থের সংবাদ পেরে।

শন্ধ তুমি আমার জন্যে নয় আমিও তোমার জন্যে ব্যাকুল হই। কাঁদি। ঘ্ররে বেড়াই। অনেক দিন পর অধর এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। 'কি গো এত দিন আসোনি কেন?' ঠাকুরের কণ্ঠে যেন বেদনার কুয়াশা।

'অনেক কাজে পড়ে গিয়েছিলাম। নানান মিটিং, ইস্কুল, অফিস—'

'কচ্ছপের মতন থাকো। কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায় কিন্তু মন রয়েছে আড়াতে। যেখানে তার ডিম রয়েছে সেখানে।'

'অনেক দিন আমাদের বাড়িতে আসেননি।' করজোড় করল অধর। বললে, 'সেই যে গিয়েছিলন বৈঠকখানা ঘর স্কান্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন—এখন সব অন্ধকার।' ভাবসাগর উথলে উঠল ঠাকুরের। ভাবসাগর মানে প্রেমসাগর। দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাত দিয়ে অধর আর মাস্টারের মাথা ছালেন, ছালেন বক্ষদেশ। বললেন, 'আমি তোমাদের নারায়ণ দেখছি। তোমরাই আমার আপনার লোক।'

শাধ্ব তাই নয়, সেদিন অধরের জিভ ছালেন ঠাকুর। জিভে কি লিখে দিলেন। সেই কি দীক্ষা হয়ে গেল অজানতে? মাখে বললেন, 'তুমি যে নাম করেছিলে তাই ধ্যান কোরো।'

নামসদৃশ ধ্যান নেই।

সেই অধর সেনের বাড়িতে বিষ্কম এসেছে। এসেছে ঠাকুরকে দেখতে। ঠাকুরের মতই ধার মন্দ্র বন্দে মাতরম্।

"এই কি মা? হাাঁ, এই মা। চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ধারী ম্তিকার্পিণী অনন্তর্মভূষিতা এক্ষণে কালগতে নিহিতা। রক্ষণিতত দশ ভূজ দশ দিক—দশ দিকে প্রসারিত। তাহাতে নানা আর্ধর্পৈ নানা শান্তি শোভিত, পদত্তলে শান্ত্ব, বিমদিত—পদাগ্রিত বীরজন—কেশরী শান্ত্বনিপীড়নে নিয্ত্ত। এ ম্তি

এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, কাল দেখিব না, কালস্লোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্ভুজা নানাপ্রহরণ-প্রহারিণী শত্রুমদিনী বীরেন্দ্র-প্তিবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যর্পিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানম্তিময়ী, সংগ্য বলর্পী কাতিকেয়, কার্ষসিন্ধির্পী গণেশ—এই স্বর্ণময়ী বংগপ্রতিমা—" দং হি প্রাণাঃ শরীরে।



'মশায়, ইনিই বঞ্চিমবাব,।' অধর সেন পরিচয় করিয়ে দিল। 'ভারি পণ্ডিত, অনেক বই-টই লিখেছেন। দেখতে এসেছেন আপনাকে।'

ঠাকুরের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট বি ক্রম। তাকালেন একবার চোখ তুলে। সহাস্যে বললেন, 'বি ক্রম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!'

'আর মশায়, জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।'

তা কেন? আমি তোমাকে চিনেছি। ও কথা বোলো না। তুমি কৃষ্পপ্রেমে বিষ্কম। তুমি কৃষ্ণের ভক্ত। কৃষ্ণের ব্যাখ্যাতা। কৃষ্ণরসবিবেক্তা।

না গো, প্রেমে বিষ্কম হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমতীর প্রেমে বিভণ্গ হয়েছিলেন।' বলে প্রুষ্-প্রকৃতির অভেদতত্ব ব্যাখ্যা করলেন মধ্র করে : 'শ্রীকৃষ্ণ প্রুষ্ শ্রীমতী শান্ত। য্রগলমাতির মানে কি? মানে হচ্ছে, প্রুষ্থ আর প্রকৃতি অভেদ। একটি বললেই আরেকটি। যেমন অশ্নি আর দাহিকা। আশ্ন ছাড়া দাহিকা নেই দাহিকা ছাড়া অশ্নি নেই। তাই য্গলমাতিতে শ্রীকৃষ্ণের দ্ভিট শ্রীমতীর দিকে, শ্রীমতীর দৃভিট শ্রীকৃষ্ণের দিকে। বিদ্যুতের মত গোরবর্ণ শ্রীমতীর, তাই নীলাম্বর পরেছেন, আর অংগ সাজিয়েছেন নীলকান্ত মণি দিয়ে। আর শ্রীমতীর পায়ে ন্প্রে দেখে ন্প্রুর পরেছেন শ্রীকৃষ্ণ।'

তল্মোহিতের মত শ্রনছে দ্বই ডেপ্রটি। বঙ্কিম আর অধর। নিজেদের মধ্যে ইংরিজিতে কি বলাবলি করছে!

'কি গো. আপনারা ইংরিজিতে কি কথাবার্তা করছ?'

'এই কুম্বরূপের ব্যাখ্যার কথা আলোচনা করছিলাম!' বললে অধর।

'সেই যে নাপিতের গল্প করলে! শোনো তবে। এক নাপিত কামাছে এক ভদ্রলোককে। কামাতে-কামাতে কোথায় লাগিয়ে দিয়েছে, আর ভদ্রলোকটি অমনি বলে উঠেছে ভ্যাম। ভ্যাম-এর মানে জানে না নাপিত। ক্ষ্রে-ট্রের ফেলে রেখে, শীতকাল, তব্ জামার আহ্নিন গ্রেটালো নাপিত, বললে, ভ্যাম-এর মানে কি বলো। ভদ্রলোক বললে, আরে, তুই কামা না। ওর মানে এমন কিছ্ম নর, তবে লক্ষ্মী বাবা, একট্ম সাবধানে কামাস! নাপিত সে ছাড়বার নর। বললে চোখ পাকিয়ে, ভ্যাম মানে বদি ভালো হয় তবে আমি ভ্যাম, আমার বাপ ভ্যাম, আমার চৌন্দপ্রেষ ভ্যাম। আর ভ্যাম মানে বদি খারাপ হয় তবে তুমি ভ্যাম, তোমার বাপ ভ্যাম, তোমার চৌন্দপ্রেষ ভ্যাম। শ্র্ম্ ভ্যাম নয়, ভ্যাম ভ্যাম ভ্যাম ভ্যাম ভ্যাম ভ্যাম।

কি মহানন্দ শিশ্বর মত বললেন সরল গল্পটা। আর বলবার এমন অপূর্ব কৌশল, দুই সহক্মী হেসে উঠল উচ্চরোলে।

'আচ্ছা মশাই, এমন স্কুলর আপনার কথা, আপনি প্রচার করেন না কেন?' প্রক্রকরল বঙ্কিম।

প্রচার! মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বস্কৃতা করব? না, খোল ঝ্রলিয়ে বের্ব শোভা-যাত্রায়? না কি ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখব আত্মজীবনী?

'প্রচার! ওগ্নলো অভিমানের কথা। যিনি চন্দ্রসূর্য সৃষ্টি করে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন, তাঁর প্রচার তিনিই করবেন। মান্য ক্ষ্দ্র জীব, তার মধ্যে কি সে প্রচার করে!'

'তবে তিনি যদি সাক্ষাংকার হয়ে আদেশ দেন তাহলেই প্রচার সম্ভব। সে আদেশ সে চাপরাশ কজন পেয়েছে? নইলে, আদেশ হয়নি, তুমি বকে যাছে। যতক্ষণ বলছ লোকে বলবে আহা ইনি বেশ বলছেন। তুমিও থামলে, তারপর ভেঙে যাবে সভা, কোথাও কিছ্ব নেই। আর বলবেই বা কদিন? ঐ দর্বদিন। দর্বদিনই লোক শ্নবে তারপর ভূলে যাবে। ঐ একটা হ্বজ্বক আর কি।'

ঈশ্বরের প্রচার ঈশ্বর করবেন, তুমি নিজে প্রকাশিত হও। দেখ না তিনি নিজে কেমন প্রকাশিত হয়েছেন চতুদিকৈ, সুর্যে চন্দ্রে তৃণাণিত ধরিত্রীতে, তারাণিত নিশাথিনীতে। তুমিও তেমনি প্রকাশিত হও। সমস্ত কিশলরে যে প্রার্থনা সেই প্রার্থনা তোমারও মধ্যে বিকশিত করো। তুমি যে মহৎ তুমি যে বৃহৎ তার প্রমাণ দাও জীবনে। অপরিমাণ রুপে বাঁচো। নিখিলের প্রতি প্রেমে নিখিলের প্রতি কর্ণায় প্রসারিত হও।

কার শক্তিতে তুমি প্রচার করবে? তিনি যদি না দ্বধের নিচে আগব্বনের জ্বাল দেন তবে তা কি করে ফ্রলবে?

'ষতক্ষণ দ্বধের নিচে আগ্বনের জবাল রয়েছে ততক্ষণ দ্বধটা ফোঁস করে ফবলে ওঠে। জবাল টেনে নাও, দ্বধও যেমন তেমনি। আচ্ছা, আপনি তো খ্ব পশ্ডিত, কত বই লিখেছ,' বিষ্কমকে সবিশেষ লক্ষ্য করলেন ঠাকুর। 'আপনি কি বলো, কিছ্ব কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?'

কথাটা উড়িয়ে দিল বঙ্কিম। 'পরকাল? সে আবার কি?'

খিতক্ষণ না জ্ঞান হয় ঈশ্বরলাভ হয় ততক্ষণ ফিরে আসতেই হবে সংসারে, নিস্তার নেই। জ্ঞানলাভ হলে ঈশ্বরদর্শন হলে তবে মৃত্তি। সিম্ম ধান প্রতলে আর গাছ ১০৮ হয় না। জ্ঞানাণ্নিতে কেউ বদি সিম্ধ হয় তাকে নিয়ে আর খেলা হয় না স্থিতর।' ব্যিকম বললে, 'তা মশাই আগাছাতেও তো গাছের কোনো কাজ হয় না।'

'প্রানী তা বলে আগাছা নয়। যে ঈশ্বরদর্শন করেছে, সে অমৃত-ফল লাভ করেছে, আপনার লাউ-কুমড়ো ফল নয়। তার আর প্রনর্জন্ম হয় না। কেশ্ব সেনকেও বলেছিলাম ঐ কথা। কেশ্ব জিগগেস করলে, মশাই, পরকাল কি আছে? আমি না-এদিক না-ওদিক বললাম। বললাম, কুমোররা হাঁড়ি শ্বেলতে দেয়, তার ভেতর পাকা হাঁড়িও আছে কাঁচা হাঁড়িও আছে। কখনো গর্টর্ব এলে হাঁড়ি মাড়িয়ে য়য়। পাকা হাঁড়ি ভেঙে গেলে কুমোর সেগ্লো ফেলে দেয়, কিল্তু কাঁচা হাঁড়ি ভেঙে গেলে সেগ্লো ঘরে আনে, ঘরে এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে দিয়ে নতুন হাঁড়ি করে, ছাড়ে না। তাই কেশবকে বলল্ম, যতক্ষণ কাঁচা থাকবে ছাড়বে না কুমোর। যতক্ষণ পাকা না হবে, জ্ঞান লাভ না হবে, ঈশ্বরদর্শন না হবে, আবার চাকে দেবে। পাক দিয়ে ঘ্রিয়েয় মারবে।'

একাগ্রগামিনী নদীর মত চলেছি। বক্লতার-ঋজনুতার, উচ্চাবচ পথ ভেঙে-ভেঙে, নানা দেশের বিচিত্র ঘটনা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমি শরবং তন্ময়। আমার লক্ষ্য হচ্ছে সেই জলনিধি, সেই অপার-অগাধ সেই সদ্র-সন্দর। আমি তো নিশ্চিন্ত হতে চাই না, উদ্বিশ্ন হতে চাই। আমি তো বিশ্রামের নই আমি প্রাণবেগ-প্রাবল্যের। আমি তো সন্খী হতে আসিনি বড় হতে এসেছি, বেগবিস্তীর্ণ হতে এসেছি। তাই আমি চলব, আমি থামব না। আমি যে অনন্তের সন্ধানী, সেই তো আমার অন্তহীন আনন্দ।

'আচ্ছা, আপনি কি বলো, মানুষের কর্তব্য কি?'

'আজে তা যদি বলেন,' বিষ্কম বললে পরিহাস করে, 'আহার নিদ্রা আর মৈথনুন।'
'এঃ। তুমি বড় ছাঁচড়া।' ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে বিরন্তি ঝরে পড়ল। 'যা রাতদিন করো
তাই তোমার মন্থে বের্ছেছ। লোকে যা খার তার ঢেকুর ওঠে। মনুলো খেলে মনুলোর
ঢেকুর ওঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেকুর ওঠে। কামকাণ্ডনের মধ্যে রয়েছ তাই ঐ
কথাই বের্ছে মন্থ দিয়ে। কেবল বিষয়চিন্তা করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, কপট
হয় মান্য। আর ঈশ্বরচিন্তা করলে ঈশ্বর-সাক্ষাংকার হলে ও কথা কেউ বলবে
না।'

এক সাধ্র কাছে এক রাজা এসেছে। সাধ্কে প্রণাম করে রাজা বললে, আপনি পরম ত্যাগী। কে বললে? সাধ্ হাসতে-হাসতে বললে, রাজা আপনিই ষথার্থ ত্যাগী। আমি? রাজা তো বাক্যহীন। তা ছাড়া আবার কি! যে সব চেয়ে দামী জিনিস প্রিয় জিনিস ত্যাগ করে সেই তো বড় ত্যাগী। বললে সাধ্, আমি তো কতগ্রেলা তুচ্ছ জিনিস ত্যাগ করেছি, কামকাণ্ডন ভোগৈশ্বর্য। কিল্তু সব চেয়ে যা প্রিয় সব চেয়ে যা ম্লাবান সেই পরমাত্মাকে আপনি ত্যাগ করেছেন, আর তা কত অনায়াসে। তাই, সন্দেহ কি, আপনিই বড় ত্যাগী। বল্লেন, তাই নয়?

'শ্বেষ্ব পাণ্ডিতা হলে কি হবে? যদি ঈশ্বরচিন্তা না থাকে? যদি বিবেকবৈরাগ্য না থাকে? চিল-শকুনি খুব উন্থাত ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ের দিকে। অনেক শাস্ত্র- পর্বিথ পড়েছে পশ্ডিত। শোলোক ঝাড়তে পারে অফ্রুক্ত কিন্তু মেয়েমান্বে আসন্ত, টাকা মান সারবন্দু মনে করছে, সে আবার পশ্ডিত কি? ঈশ্বরে মন না থাকনে আবার পশ্ডিত কি?'

পাণ্ডিত্যে আছে কি? শ্বধ্ব শ্বন্ধতা, শ্বধ্ব দাহ। যেখানে রাজত্ব করার কথা সেখানে এসে দাসত্ব করা। শ্বধ্ব প্রেমহীন প্রাণহীন মাংসপিণ্ড। ঈশ্বর স্বরং যেখানে নত হয়ে এসেছেন আমার কাছে সেখানে কিসের আমার স্পর্ধা, কিসের ঔশ্বত্য? প্রম্প্রাণ্ডিটিই তো প্রণতিতে।

'কেউ-কেউ মনে করে এরা পাগল, এরা বেহেড, কেবল ঈশ্বর-ঈশ্বর করে। আর আমরা কেমন স্যায়না, কেমন স্বখভোগ করছি। কাকও মনে করে আমি বড় স্যায়না, কিন্তু আসলে কি খায়, কেবল উড়্র-প্রড়্র করে। আবার দেখ এই হাঁস, দ্বধে-জলে মিশিয়ে দাও, জল ত্যাগ করে দুধ খাবে।'

সন্খভোগ? যা বিষ হয়, তাই তো সংক্ষেপে বিষয়। তার মধ্যে আছে সনুখের প্রতিশ্রন্তি? সন্থ যথন সতিটেই চাও বড়ো সনুখটাই নাও না কেন, সেই আরো-র সন্খ,
সনুখের চেয়ে অধিকতর যে সন্খ। যা পেয়েছি কুড়িয়েছি ও জমিয়েছি তার চেয়েও
যা আরো, যা পাইনি হারিয়েছি ও ফেলে দিয়েছি তার চেয়েও। সনুখের বাজি জিতিয়ে
দেবে বলে কত ঘোড়াই ধরলাম জীবনের ঘোড়দোড়ের মাঠে। বিদ্যা আর যশ, পত্র
আর বিত্ত। কেউই পারল না বাজি মারতে, প্রত্যেকেই মার খেল! এবার ধরব এক
কালো ঘোড়া, ডার্ক-হর্স। মনের গোপনে গভীর গ্রন্ধনে এসে গেছে নতুন খবর!
এবার নির্ঘাৎ বাজি মাৎ।

সে তীরবেগ তুরঙগমের নামই ঈশ্বর।

'আরো দেখ এই হাঁসের গতি।' বললেন আবার ঠাকুর : 'এক দিকে সোজা চলে ধাবে। তেমনি শৃদ্ধভক্তের গতিও কেবল ঈশ্বরের দিকে। তার কাছে বিষয়রস তেতা মনে হয়, হরিপাদপদ্মের স্থা বই আর কিছ্ ভালো লাগে না।' বিশেষ করে তাকালেন আবার বিষ্কমের দিকে, কোমল স্বরে বললেন, 'আপনি যেন কিছ্ মনে কোরো না।' সরল সপ্রতিভের মত বিষ্কম বললে, 'আজ্ঞে মিষ্টি শ্ননতে আসিনি।'

কিন্তু বিষ্কম জানে তার অন্তরের মধ্যে এর চেয়ে আর মিন্টি নেই। শক্তিশালী ওষ্ধের নাম জানি না, থেতে খ্ব ঝাঁজালো, কিন্তু মধ্রের মত কাজ করে আত্মগণে, আরোগ্য এনে দেয়। তেমনি অর্থ জানি না মন্তের উচ্চারণও হয়তো ঠিক হয় না, কিন্তু আত্মগণ্ণে কাজ করে, এনে দেয় নৈর্জ্য। তেমনি তিরস্কারের মধ্য দিয়েই আস্কুক সেই নামের প্রস্কার।

ভক্ত ঈশ্বরের কাছে বিষয় চাইলেও ঈশ্বর তাকে তাঁর পাদপপ্লবই উপহার দেন। হে প্রভু, তোমাকে ত্যাগ করে স্বর্গ চাই না। ধ্ববলোক চাই না! সার্বভোম রসাধি-পত্যও চাই না। চাই না যোগসিম্পি। চাই না অপ্বনর্ভব। ক্ষ্বধার্ত শিশ্ব বা অজাত-পক্ষ বিহণ্গ যেমন তার মা'র জন্যে উৎকি-ঠত, বিরহিণী স্থাী যেমন প্রবাসগত পতির জন্যে উৎকি-ঠত, হে মনোহর-অরবিন্দনেত্র, তোমাকে দেখবার জন্যে আমিও তেমনি উৎকি-ঠত হয়েছি।



কামিনী-কাণ্ডনই সংসার।' বিষ্কমকে লক্ষ্য করে বললেন আবার ঠাকুর : 'এরই নাম মায়া। দেখতে দেয় না ঈশ্বরকে।'

মাথার উপরে ছাদ থাকলে কি সূর্যকে দেখা যায়? একট্-একট্ আলো এলে কি হবে? কামিনী-কাণ্ডনই ছাদ। ছাদ তুলে না ফেললে সূর্যকে দেখবে কি করে? সংসারী লোক যেন ঘরের মধ্যে বন্দী। আবছায়ার বাসিন্দে।

কামিনী-কাশ্বনই মেঘ। সেও দেখতে দেয় না স্থাকে। যতক্ষণ মায়ার ঘরে আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে জ্ঞান-স্থা কাজ করে না। মায়া-ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াও। জ্ঞান-স্থো নাশ হবে অবিদ্যা। বন্ধ ঘরের অন্ধকার। বন্ধ ঘরের অন্ধকারও যা অহঙ্কারও তাই। হয়ে যাবে শ্বুকনো তৃণের মত।

'ঘরের মধ্যে আনলে আতস কাঁচে কাগজ পোড়ে না।' বললেন ঠাকুর, 'ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে রোদটি ঠিক কাঁচে পড়ে, তখন প্রড়ে যায় কাগজ। আবার মেঘ চলে এলে কাজ হয় না আতস কাঁচে। মেঘটি সরে গেলে তবে হয়।'

সেই একজন এক কুকুর প্রেছে। দিন-রাত থাকে তাকে নিয়ে। কখনো কোলে করে কখনো বা মুখের পরে মুখ দিয়ে বসে থাকে। অত আদর করতে নেই, একজন এসে শাসিয়ে গেল, পশ্রর জাত, কোনদিন আদর ভূলে ফট করে কামড়ে দেবে তার ঠিক কি। সতিই তো। জোর করে নামিয়ে দিলে কোল থেকে। আর কক্খনো কোলে নেব না। কুকুর তা শ্রনবে কেন? দৌড়ে এসে উঠতে চায় ব্যাকুল হয়ে। নামিয়ে দাও তো আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছুটে পালাও তো সেও ছোটে। তখন উপায় কি? প্রহার করো। কুকুরের মার আড়াই প্রহর। মার ভূলে গিয়ে আবার কোলের জন্যে হা-পিত্যেশ করে। অনেক কাল আদর করে কোলে তুলে নিয়েছ এখন তুমি নিরুত হলেও সে ছাড়বে কেন? আসতে চায় আস্কুক, আবার প্রহার করো। জর্জার করো। নিজিত করো। আর সে আসবে না। পালিয়ে যাবে।

কামকেও অনেক প্রশ্রয় দিয়েছ। এবার তাকে উচ্ছিন্ন করো।

কি জানিস, তোদের এখন যৌবনের বন্যা এসেছে। তাই পাচ্ছিস না বাঁধ দিতে। বান বখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাঁধ মানে? বাঁধ ভেঙে জল ছন্টতে থাকে উত্তাল হয়ে। ধান-খেতের উপর এক বাঁশ-সমান জল দাঁড়িয়ে যায়। কামিনী-কাণ্ডন বাদ মন থেকে গেল তবে আর বাকি কি রইল? তখন কেবল রহ্মানন্দ। কিন্তু তুমি কি কামিনী?

তুমি জননী, তুমি জায়া, তুমি তনয়া, তুমি সহোদরা। তোমাকে ত্যাগ করব কি করে? কামিনীকে ত্যাগ করো দামিনীকে নয়; ভোগিনীকে ত্যাগ করো, ষেশ্বগিনীকে নয়। অবিদ্যাকে ত্যাগ করো, বিদ্যা-বিনোদিনীকে নয়।

'দ্ব-একটি ছেলে হলে স্থার সংশ্যে ভাই-ভগনীর মত থাকতে হয়, আর তার সংগ্র কইতে হয় শ্ব্যু ঈশ্বরের কথা।' বিষ্কমকে বললেন আবার ঠাকুর : 'তা হলেই দ্বজনের মন তাঁর দিকে যাবে আর স্থা ধর্মের সহায় হবে।'

জগতের মা, সেই আদ্যাশন্তিই দ্বী হয়ে দ্বীর্প ধরে রয়েছেন। সেই স্জনী শালনী সংহরণী শন্তিই নেমে এসেছে সংসারে। প্রভাতে গায়ব্রী, অর্ণরঞ্জিত আকাশে হংসার্ড়া কুমারী, স্থিতি-উদ্মুখী কোরক-আকারা। মধ্যাহে শ্রুবর্ণা দ্বিতির্পিণী ধ্বতী, পদন্যাসবিলাসলক্ষ্মী। সায়াহে কৃষ্পর্ণা প্রলয়শংসিনী বৃদ্ধা, ঘোরকুটিল-আননা। এই তো স্থিতি-স্থিতি-প্রলয়ক্ষণা ব্রহ্মশন্তি! সমস্ত জগতের আধারশন্তি। এই ব্রহ্মমন্ত্রী মহাশন্তিকেই তো বসিয়েছি সংসারে।

শাস্তিযুক্ত না হতে পারলে শিব করবে কি? শিব তো সামর্থ্যহীন স্পন্দনহীন। শক্তি-যুক্ত হলেই সে পুরুষার্থসম্পন্ন।

ঋক কখনো সাম ছাড়া আর সাম কখনো ঋকবিরহিত হয়ে থাকতে পারে না। ঋক স্মী, সাম প্রেষ্। ঋক ভূলোক, সাম স্বর্লোক।

বিবাহের মল্রে বর বলছে বধ্কে : 'আমি অম, লক্ষ্মীশ্না, তুমি লক্ষ্মী। আমি সামবেদ তুমি ঋকবেদ। আমি স্বর্গ তুমি ধরিত্রী।'

আসল কথা, সংযম করো। সন্তার কনকপশ্মতিকে উন্মোচিত করো। সংসারের উধের্বও যে সংসার আছে তার খোঁজ নাও। দেহমণ্ডে ফোটাও এবার ঈশ্বররোমাণ্ডের ফ্ল। আনন্দ পেতে এসেছ সংসারে নাও এই নিত্য-নতুনের আনন্দ। বিন্দ্-বিন্দ্র নয়, থেকে-থেকে থেমে-থেমে নয়—চাই অপরিচ্ছিন্ন স্থ। একটানা বন্যা। সেই একটানা বন্যার নামই ঈশ্বর।

'আর কাণ্ডন?' বললেন আবার ঠাকুর : 'পণ্ডবটীর তলায় গণ্গার ধারে বলে টাকা মাটি, মাটি টাকা, বলে ফেলে দিয়েছিল,ম জলে।'

'বলেন কি! টাকা মাটি?' বিষ্কম চমকে উঠল : 'মশায়, চারটে পয়সা থাকলে গরিবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তা হলে দয়া-পরোপকার হবে না?'

'পরা! পরোপকার!' স্মিতহাস্যে বললেন ঠাকুর : 'তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার করো। দরা ঈশ্বরের, মানুষে আবার কী দরা করবে! দরালুর ভিতর যে দরা দেখ সে তাঁরই দরা। বাবা-মা'র মধ্যে যে স্নেহ দেখ সব তাঁর স্নেহ।'

পরকে দরা করবার আগে নিজেকে দরা করো। ভাণ্ডারে বৈভব থেকেও নিজেকে বিশ্বত করে রেখেছ। উড়িয়ে দিচ্ছ ফ্রিয়ে ফেলছ নিজেকে। ক্ষয়ে যেতে বরে যেতে দিচ্ছ। সর্বাধিকারী হয়েও আছ সর্বহারার মত। নিজেকে কৃপা করো। আত্মকৃপার মত কৃপা নেই। নিজেই নিজের দিকে চেরে রয়েছ কর্ণনেত্র। নিজের দিকে তাকাও। নিজেকে বাঁচাও। নিজেকে তুলে ধরো।

স্পিবরকে ডাকবার আমার কী দরকার?' অভিমান করে একদিন বলেছিল বিদ্যাসাগর। ১১২ দেখ না চেভিগস খাঁকে। বিস্তর লাটপাট করে রাজ্যের লোককে বন্দী করলে। প্রায় এক লাখ। দোনাপতিরা প্রমাদ গাণলা। বললে, মশাই, এদের এখন খাওরাবে কে? সভো এদের রাখলেও বিপদ, ছেড়ে দিলেও বিপদ। এই হত্যাকান্ডটা তো ঈশ্বর স্বচক্ষে দেখলেন। কই একটা নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন আমার তাতে দরকার কি। আমার তো কোনো উপকার নেই।

ঠাকুর বললেন, 'ঈশ্বরের কার্য কে বোঝে! কেনই বা স্থিট করছেন, কেনই বা সংহার! আমি বলি আমার ও বোঝবার দরকার নেই। বাগানে আম খেতে এসেছি আম খেয়ে যাই। কত গাছ কত ভাল কত পাতা তার হিসেবে আমার কাজ কি। আমি চাই ভক্তি, আমি চাই ভালোবাসা। আমি চাই সম্পোদ্বকে আম্বাদ করতে।'

গঙ্গাধর গাঙ্বলিকে—পরে যিনি অখণ্ডানন্দ—আসন শেখাচ্ছেন ঠাকুর। একেবারে ঝ্রেক বসতে নেই, আবার খ্ব টান হয়েও বসতে নেই। শেখাতে-শেখাতে এক সময় বলে উঠলেন, 'শোন, তোকে বলে রাখি কানে-কানে, খিদের মুখে বাড়া ভাত পেলে খেয়ে ফেলবি। খিদের মুখে যেমন করেই খা, পেট ভরবে।'

তাই আসলে হচ্ছে আন্বাদ। আসলে হচ্ছে ভালোবাসা।

বিভিক্ষকে আবার বলছেন ঠাকুর, 'সংসারী লোকের টাকার দরকার। সপ্তয় দরকার। কেন না তার মাগ-ছেলে আছে, খাওয়াতে হবে। সপ্তয় করবে না কে? কেবল পঞ্ছী অউর দরবেশ। পাখি আর সম্যাসী। তেমনি কামিনীও সম্যাসীর ত্যাজ্য। তার কামিনী গ্রহণ করা মানে খ্তু ফেলে সেই খ্তু খাওয়া।'

আর তুমি সংসারী? কামিনী সম্বন্ধে তোমার সংযম, কাণ্ডন সম্বন্ধে তোমার অনা-সন্ধি। তোমার ত্যাগ নয়, পরিহার নয়, নিষেধ নয়, আরোপ নয়। তোমার শব্দ্ব একট্ বে কিয়ে দেওয়া। কামের থেকে প্রেমে চলে আসা। আত্ম থেকে আত্মায়। কম্ব দেয়ালের দেশ থেকে উন্মন্ত সম্বন্ধে।

'আচ্ছা, তুমি কি বলো?' প্রশ্ন করলেন বিষ্ক্রমকে। 'আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর?' 'বা, আগে পাঁচটা জানতে হবে বৈকি। এদিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জ্ঞানব কেমন করে?'

'তোমাদের ঐ এক কথা। আগে ঈশ্বর তারপর স্থি। আগে যদ্ধ মল্লিক তারপর তার ধন-দৌলত। ১-এর পর যদি পঞ্চাশটা শ্ন্য থাকে অনেক হয়ে যায়। ১-কে ম্ছে ফেল সব শ্না। এককে নিয়েই অনেক। এক আগে তারপর অনেক। আগে ঈশ্বর তারপর জীবজগং।' অন্তরণ্য দ্থিতৈ দেখলেন বিষ্কমকে: 'আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও।'

বি ক্ষম হাসল। 'আম পাই কই?'

'তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো। আন্তরিক হলে তিনি শন্নবেনই শন্নবেন। হয়তো অন্তত সংসংগ জন্টিয়ে দিলেন—'

'কে, গরের ? তাঁর কথা বলবেন না। ভালো আমটি নিজে খেয়ে খারাপ আমটি আমায় দেবেন।'

'তা কেন? যার যা পেটে সয়। সকলে কি পল্রা-কালিয়া হজম করতে পারে? ৮(৮৮)

যে দুর্বল যার পেটের অস্ত্র তার পথ্য মাছের ঝোল।'

বৈলোক্য সান্যাল গান ধরল। ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ। স্বাই ঘিরে ধরল। ভিড় ঠেলে বিভক্ষও এল এগিয়ে। একদ্দেট দেখতে লাগল ঠাকুরকে। অচ্যুতচিন্তার কখনো কাঁদছেন, কখনো হাসছেন, কখনো নাচছেন, গান করছেন, অলোকিক কথা বলছেন, কখনো বা শ্রীহরির লীলাভিনয় করছেন, কখনো বা নিন্তরংগ সমন্দ্রের মত ত্কাঁহয়ে আছেন। কৃতকৃতার্থ ভক্তের কথা সেই যে পড়েছিল বিভক্ষ, এ যে তারই প্রতিম্তিতি।

কে এই প্রেষ? নাম টাকা মান বৈভব কিছ্ব চায় না, শ্বেধ্ব প্রেমানন্দ চায়, ষে প্রেম ঈশ্বর থেকে উৎসারিত। প্রেমানন্দই ভূমানন্দ। কিছ্ব চাই না অথচ ভালোবাসি— এর নামই ভূমা। উদ্দেশ্য যা উপায়ও তাই। উদ্দেশ্য ভালোবাসা উপায়ও ভালোবাসা। ভালোবেসেই বিশ্বকে আপন করা। সেই বিশ্বানন্দই ব্রহ্মানন্দ।

অনিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে বঞ্চিম। দেখছে ঠাকুরের নৃত্য। কীর্তনিকদম্ব-স্ফুর্তি।

কীর্তানাশ্তে সকলকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ঠাকুর। বললেন, 'ভাগবং-ভন্ত-ভগবান জ্ঞানী-যোগী সকলের চরণে প্রণাম!'

বিগলিত হল বিশ্বম। সম্যাসের আসল কি অর্থ তা যেন ব্রুল নতুন করে। শুধ্ স্থা-প্র-পরিজন নয়, এই বিশ্বজগৎ আমার আত্মার বিস্তৃতি, স্তরাং আমারই আপনার লোক। তাই যদি হয় তবে এই অনন্ত আত্মীয়ের রাজ্যে শুধ্ব পরিমিত পরিজন নিয়ে স্থা আছি কি করে? অংগনকে পরিমার করো, প্রসারিত করো। এই প্রসারণই সম্যাস। সম্যাস সংসারের সংকোচন নয়, সংসারের বিস্তৃতিই সম্যাস। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বসংসারী, তাই আসল সম্যাসী। সর্বত্যাগী হয়েও তাই সর্বগ্রাহী। ভিজ্ঞি কেমন করে হয়?' জিগগেস করল বিশ্বম।

'ব্যাকুলতার। ছেলে যেমন মা'র জন্যে দিশেহারা হয়ে কাঁদে সেই ব্যাকুলতার। উপরে ভাসলে কী হবে? ভূব দাও কালাসাগরে, তবেই পালা উঠবে। গভীর জলের নিচেরত্ব, জলের উপর হাত-পা ছ'ড়লেই তো রত্ন ভেসে উঠবে না। রত্ন যে ভারি, জলে ভাসে না, তলিয়ে গিয়ে মাটির সংশ্যে ঠেকেছে। তাই ডোবো। তলিয়ে যাও।' কি করি! পেছনে যে শোলা বাঁধা।'

'কাল-পাশ কেটে যাবে, এ তো মাত্র শোলা! তাঁকে মনন করো, তাঁকে ডাকো, তাঁতে নিমন্তিত হও! ডুব না দিলে কিছু হবে না। একটা গান শোনো।' বলে গান ধরলেন:

> ভূব ভূব রূপসাগরে আমার মন, তলাতল পাতাল খকৈলে পাবি রে প্রেমরঙ্গধন।

খর ছেড়ে মাঠে এসো। ঘরের মধ্যে এক চিল্তে আলো ছাদের ফাঁক দিয়ে আসছে। যে ঘরের মধ্যে আছে তার আলো-জ্ঞান ঐট্বকু। যার ঘরের বেড়ার অনেক ছাাঁদা, সে ১১৪ বেশি আলো দেখতে পায়। যে দরজা-জানলা খলে দিয়েছে সে পায় আরো দেখতে। কিন্তু যে চলে আসতে পেরেছে মাঠে তার আলোয় আলো। আত্মবোধ থেকে চলে এসো বিশ্ববোধে।

'কেউ-কেউ ডুব দিতে চায় না। বলে ঈশ্বর-ঈশ্বর করে বাড়াবাড়ি করে শেষকালে কি পাগল হয়ে যাব?' নিবিড় স্নেহে তাকালেন বিষ্কমের দিকে। 'ঈশ্বর এমন রস যাতে লোকে সক্রথ হয় স্নিশ্ধ হয় সক্রের হয়। সে অম্তের সাগরে ডুবলে মান্য মৃত্যুকে অতিক্রম করে—'

ঠাকুরকে প্রণাম করল বঙ্কিম। বিদায় নিল। বললে, 'আমাকে যত আহাদ্মক ঠাওরে-ছেন আমি হয়তো তত নই।'

ঠাকুর হাসলেন। ঠাকুরের কি ব্রুতে বাকি আছে কোন উপাদান দিয়ে বিৎক্ষ তৈরি! অন্তরগহনে রয়েছে তার ভত্তির উৎস, অন্তঃসলিলা ভত্তির প্রবাহিনী।

আঠারো বছর বেদানত রগড়াচ্ছি, তব্ম, বন্ধ্—বলছিল এক সাধ্—দ্রে মলের শব্দ শ্নতে পেলে মনটা চণ্ডল হয়ে ওঠে। সংসার থেকে মন উচ্ছিন্ন করা কি সহজ কথা?

'একটি প্রার্থনা আছে।' বঙ্কিম বললে স্নিশ্বমাথে, 'অন্ত্রহ করে যদি কুটিরে একবার পায়ের ধূলো দেন—'

'তা বেশ তো। ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

কি ভাবছিল বি ক্ষম, ভাবতে-ভাবতে বেরিয়ে পড়েছে অন্যমনে। যাকে কেউ টানতে পারে না অথচ যে সকলকে টানে তারই আশ্চর্য শক্তির কথাই ভাবছিল হয়তো। গায়ের চাদর ফেলে এসেছে ভূলে। কে একজন কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে তাকে পেশছে দিল চাদর। তব্ সম্পূর্ণ থেয়াল নেই। দুটি নেই বেশবাসে।

কদিন পরে গিরিশ আর মাস্টারকে ডাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'সেই যে বিষ্কম বলে গেল তার বাড়িতে নিয়ে যাবে একদিন, কই, এল না তো! যাও খোঁজ নিয়ে এস দেখি।'

গিরিশ আর মাস্টার তথ্বনি রওনা হল। বিণ্কম কত কথা বললে ঠাকুরের সম্বন্ধে, দিব্য আনন্দের কথা। যাকে না পেরে ও যেখান থেকে ব্যাহত হয়ে বাক্য ও মন য্গপং নিবর্তন করে তাই তো আনন্দ-পারাবার। বহু মেধা বা শাস্ত্র স্বারা লভ্য নন, যাকে বরণ করেন একমাত্র তার স্বারাই লভ্য। সেই অনির্বচনীয় কথা।

বললে, 'যাব আরেকদিন। ডেকে নিয়ে আসব।'

আর ষাওয়া হয়নি বিষ্কমের। যেতে হয় না, তিনিই আসেন নিজের থেকে। ডাকলে তো আসেনই, না ডাকলেও আসেন।

যেমন এসেছেন অধরের মৃত্যুশয্যার পাশে।

মানিকতলার ডিস্টিলারি পরিদর্শন করতে গিয়েছিল অধর। গিয়েছিল শ্বোড়ার চড়ে। ফিরতি-পথে শোভাবাজার স্থিটে পড়ে গেল খোড়া থেকে। ভেঙে গেল বাঁ হাতের কিছ্জি। শ্বধ্ব তাই নয়, ধন্বভিষ্কার হয়ে গেল। ঠাকুর যথন এলেন, কথা কথ হয়ে গিয়েছে অধরের। তব্ব চিনতে দেরি হল না। সমস্ত ফ্রেণা আনন্দাশ্রতে বিধোত হতে লাগল। ঠাকুর কাছে বসে গারে হাত ব্লুতে লাগলেন। মুখখানি স্লান, চোখ দুটি কর্ণকোমল।

অধর চলে গেল অধরায়। মাত্র তখন তিরিশ বছর বয়স। একটা যেন তারা খনে পড়ল। ভবতারিণীর দুয়ার ধরে কাঁদতে বসলেন ঠাকুর। 'মাগো, আমার কেন এত যন্ত্রণা? আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই তো আমাকে এত সইতে হচ্ছে।'



প্রভ্, কোন মুখে আমি সুখ চাইব তোমার কাছে, কোন লচ্জার? যতবার দেহধারণ করে এসেছ একবারও সুখ পার্ডান। রামর্পে এলে রাজপুত্র হয়ে, চীরবল্কল ধরে চলে গেলে বনবাসে। চল্দের সভ্গে চিন্তা-নক্ষরের মত সীতাও তোমার অনুগামিনী হল। বনে গিয়ে তোমার কত যল্লা, কত যুখা। তারপর সীতাকে যদি-বা উন্ধার করলে, বসাতে পারলে না সংসারের সিংহাসনে। তাকে পাঠাতে হল নির্বাসনে প্রজানুরঞ্জনের তাগিদে। দশ্ধ হলে দুঃসহ মর্মজ্বালার। সুখ পেলে না। কৃষ্ণর্পে জন্ম নিলে কারাগ্রে। নিজের মায়ের স্তন্য থেকে বলিত রইলে। রাজার ছেলে হয়ে মানুষ হলে গোপের ঘরে। সারাজীবন ধরেই যুখ আর দুভদলন করতে হল, সুখ কাকে বলে শান্তি কাকে বলে জানতে পেলে না। শান্তিস্থাপনের চেন্টা করলে আপ্রাণ, তব্দ দায়ী হলে কুর্ক্ষেত্রের অশান্তির জন্যে। মাথা পেতে নিলে কত অভিশাপ। চোথের সামনে মরতে দেখলে আত্মীরবৃন্দকে, শেষে অতির্কতি ব্যাধশরে প্রাণ দিলে। আর এখন রামকৃষ্ণর্পে ভূগছ দুরারোগ্য ব্যাধিতে। কোন লন্জায় বলব, আমি সুখ চাই, আমাকে সুখ দাও!

ঠাকুরের গা ঘে'ষে বসেছে দুর্গাচরণ। ওগো বসো বসো আমার গা ঘে'ষে। তোমার ঠাণ্ডা শরীর স্পর্শ করে আমার দশ্ধ শরীর শীতল হবে। দুর্গাচরণকে জড়িয়ে ধরলেন, ঠাকুর। বললেন, 'ডাপ্তার-কবরেজরা সব হার মেনেছে। তুমি জানো কিছ্ব ঝাড়ফার্ক ? কিছ্ব করতে পারো উপকার?'

মুহ্ তে একটা উদ্দাম চিন্তা খেলে গেল মনের মধ্যে। বিদ্যুংঝলকের মত। মুহ্তুর্তেই সক্ষলেপ দৃঢ়ীভূত হল। বললে, 'পারি। আপনার কৃপার সব পারি। আপনার কৃপার রোগ সারাতে পারি আপনার।'

পারো ?

র্ত্তপ্রার ব্রুতে পারলেন ঠাকুর। দ্রগাচরণ নিজের শরীরে ঠাকুরের ব্যাধি টেনে নিতে চাইছে। সহসা তাকে দ্বই হাতে ঠেলে দিলেন জোর করে। বললেন, 'তা তুমি পারো, জানি, তুমি পারো রোগ সারাতে। কিন্তু সারিয়ে দরকার নেই। সরে ষাও, সরে যাও এখান থেকে।'

প্রথম যখন দক্ষিণেশ্বরে আসে, আসে স্রেশ দত্তর সঙ্গে। শ্বন্ধ্ব নাম শ্বনেছে আর বেরিরের পড়েছে। কোথায় দক্ষিণেশ্বর? তাও জানে না। উত্তরে যাও। উত্তরে গেলেই উত্তর•মিলবে। দেখবে সেখানেই বসে আছেন স্কৃদক্ষিণ।

চলেছে পায়ে হে টে। চলেছে তো চলেইছে। শেষে একজনকে জিগগেস করলে। দক্ষিণেশ্বর কোথায় বলতে পারেন? সে কি মশাই? দক্ষিণেশ্বর যে ছাড়িয়ে এসেছেন।

দ্পন্র দ্টোর সময় মন্দিরে এসে পেশছনলেন দ্জন। কাউকে চিনি না, কোথায় থাকেন সেই বিদশকুলেশ, কাকে জিগগেস করি? একজন দাড়িওয়ালা লোকের সংশ্য দেখা হল হঠাং। ইনিই বলতে পারবেন হয়তো।

'হ্যা মশাই, এখানে একজন সাধ্ব থাকেন?'

দাড়িওলা লোক আর কেউ নয়, প্রতাপ হাজরা। বললে, 'হ্যাঁ, একজন আছেন বটে, কিন্তু আজ তো এখানে নেই।'

নেই? বসে পড়ল দ্বজনে। কোথায় গিয়েছেন?

'চন্দননগরে গিয়েছেন। কবে ফিরবেন কে জানে। তোমরা আরেকদিন এস।'
অবসম্র পায়ে আবার ফিরে চলো কলকাতা। হৃতসর্ব স্বের মতো ফিরে চলো। কিন্তু,
ওমা, ঐ দেখ ঘরের মধ্য থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে হাতছানি দিয়ে কে ডাকছে। আর
কে! ঐ সেই অনন্তাত্মা মহোদধি। অমানীমানদ লোকস্বামী। প্রতাপ হাজরাকে
উপেক্ষা করে সটান ঢুকল ঠাকুরের ঘরে। ছোট তক্তপোশটির উপর পা ছড়িয়ে বসে

আছেন ঠাকুর।

বারো বছর ধরে ঠাকুরের ছায়ায় বাস করছে হাজরা, তব্ চিনতে পারল না ঠাকুরকে।
শ্বধ্ব সাধারণ সত্য কথাট্বকুও বলতে শিখল না। কি করে শিখনে, কি করে চিনবে
তিনি যদি না কুপা করেন! তাঁর হাতেই ফ্রট-কম্পাস, চেন-দড়ি, তিনি না ছেড়ে
দিলে মাপবে কি দিয়ে?

হ্দয়ের সংশ্য সেই একবার কালীঘাটে গিয়েছিলেন ঠাকুর। দেখলেন প্বের প্রকুর-পাড়ে কচুবনের মধ্যে কালী কুমারীবেশে আর কতগ্রলো কুমারীর সংশ্য ফড়িং-ধরার খেলা করছেন। দেখেই ঠাকুর মা-মা বলে ডেকে উঠলেন আর সমাধিস্থ হলেন। সমাধি-ভংগের পর মন্দিরে এসে দেখলেন যে শাড়ি পরে কুমারীবেশে খেলা করছিলেন কালী ঠিক সেই শাড়ীখানিই ম্তির গায়ে জড়ানো। ওরে হ্দে, একেই যে তখন দেখলাম ছুটোছাটি করছে—

সব শ্বনে হৃদয় ক্ষেপে উঠল। বললে, 'তখন বলোনি কেন? ছবটে গিয়ে ধরে ফেলতুম মাকে।'

'তা কি হয় রে!' ঠাকুর বললেন, 'তিনি যদি কুপা করে না ধরা দেন কে তাঁকে ধরে!

কে তার দশন পায়!'

সন্বেশ দত্ত প্রণাম করল করজোড়ে। কিন্তু দ্বর্গাচরণ আরো বেশি ষায়। তার উজ্বী ভক্তি। প্রসাদের সংগ্য সে শালপাতার ঠোঙা পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে সে গেল ঠাকুরের পদধ্লি নিতে। তুমি হলে জন্মন্ত আগন্ন, তোমাকে কি পা ছাতে দিতে পারি? ঠাকুর পা সরিয়ে নিলেন।

বললেন দুর্গাচরণকে, 'সংসারই তোমার পীঠস্থান। সংসারেই থাকবে। থাকবে পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকের মধ্যে ডুবে আছে কিল্তু গায়ে পাঁকের স্পর্শলেশ নেই। তেমনি গ্রহে থাকো কিল্তু তার ময়লা যেন না লাগে। থাকো জনকের মত। তোমাকে দেখে লোকে শিখ্ক কাকে বলে গৃহাশ্রমী।'

যে বিষয়ে যয়াতি ভোগী সেই বিষয়েই জনক রাজীর্ষ। যে অভিমানে দ্বর্যোধনের সর্বনাশ সেই অভিমানেই ধ্রুবের সত্যলোকে অধিষ্ঠান।

উপদেশ তো শন্নলম, মানব তা অক্ষরে-অক্ষরে, কিন্তু দর্টি হাত ভরে যে পদস্পর্শ নিতে দিলে না এ দর্গথ আমি রাখব কোথায়? অন্তরের নির্জানে বসে কাঁদতে লাগল দর্গাচরণ। শর্নেছি তুমি বাঞ্ছাকল্পতর, তুমি শন্নবে না আমার এই বেদনার নিবেদন? আমি আগন্ন নই, আমি জল, আমি গলিত-স্থালিত অমল প্রেমাশ্র্। একবারটি স্পর্শ করতে দাও তোমাকে। শীতাংশন্ সন্ধা-সমন্দ্রের দর্টি চেউ, তোমার দর্টি পাদপদ্ম।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করত দ্বর্গাচরণ। একদিন দক্ষিণেশ্বরে চলে এসেছে একা-একা। তাকে দেখে ঠাকুর মহা খ্রিশ। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি ডান্তারি করো, দেখ দেখি আমার পায়ে কি হয়েছে?'

দুর্গাচরণ বসে পড়ল পায়ের কাছে। তীক্ষা চোখে দেখতে লাগল পা দুখানি। স্পর্শ করা বারণ, চোখ দিয়েই পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। বললে কুন্ঠিতের মত, 'কই, কোথাও তো দেখছি না কিছাই।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'ভালো করে দেখ না কি হয়েছে।'

এতক্ষণে ব্রুল দ্র্গাচরণ। পা দ্রখানি চেপে ধরল দ্রাতে। মাথা ল্টিয়ে দিল পায়ের উপর। অন্তর্যামী শ্রুনেছেন অন্তরের ঈপ্সা। আগ্রুনকে অশ্রু করেছেন। কিন্তু, প্রভূ, আরো প্রার্থনা আছে। ইচ্ছে করে তোমার সেবা করি। বেশ তো, ঠাকুর তাকে নানা ফরমাশ খাটাতে লাগলেন। ওরে তামাক সেজে দে, গামছা আর বট্রায় নিয়ে আয়, গাড়রতে জল ভর, নিয়ে চল ঝাউতলায়। দ্র্গাচরণ এক পায়ে খাড়া। ডাকলেই হল বললেই হল, যেখান থেকে পারি যেমন করে পারি সম্পন্ন করে দেব। তুমি যদি বলো নিয়ে আসব অকালের আমলকী।

একদিন বললেন হাওয়া করতে। পাখাখানি তুলে দিলেন দুর্গাচরণের হাতে। বললেন, আমি একটা ঘুমাই।

জ্যৈত মাস, ফ্রটি-ফাটা মাঠে কাঠ-ফাটা রোদ। সমানে হাওরা করছে দ্রগাচরণ। হাত বাধা করছে তব্ ক্ষান্ত হচ্ছে না। পাখা বন্ধ করলেই যদি জেগে ওঠেন। আমার অসামর্থ্যের জন্যে প্রভুর বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে? কখনো না। হাত ভেরে উঠল, তব্ ছাড়ছে না পাখা। হাত ছি'ড়ে পড়ছে বন্দ্রণায়, তব্ না। ওকি, ঠাকুর যে নিজেই হাত ধরে পাখা বন্ধ করে দিলেন। তবে কি ঠাকুর দ্বমুননি?

দ্বর্গাচরণ বলে, 'ঠাকুরের ঘ্রম সাধারণ নিদ্রাবঙ্গা নয়। তিনি সর্বদাই জেগে রয়েছেন। আর সকলে ঘ্রমায় কিন্তু ভগবানের চোখে ঘ্রম নেই।'

একদিন বললেন তাকে ঠাকুর, 'ডান্ডার উকিল মোন্ডার দালাল—এদের ঠিক-ঠিক ধর্ম'লাভ হওয়া কঠিন। এতটনুকু ওয়ুধে যদি মন পড়ে থাকে তবে আর কি করে বিরাট বিশ্বরহ্মাণ্ডের ধারণা হবে?'

এখন তবে উপায়?

উপায় সহজ। দুর্গাচরণ ওষ্ধধের বাক্স আর চিকিৎসার বই ফেলে দিল গণ্গায়। দ্বিধার কুশাশ্কুরটিও বিশ্ধ করল না।

দেশে ফিরেছে দুর্গাচরণ। উদ্মনা, উদাসীন। বাপ দীনদয়াল অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছেন। বললেন, 'ডাক্তারি যে ছেড়ে দিলি এখন কর্মবি কি?'

'আমি কে করবার? যা হয় ভগবান করবেন।'

'তোর মুন্ডু করবেন। ব্রুঝতে আর আমার বাকি নেই।' দীনদয়াল বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলেন। 'এখন ন্যাংটা হয়ে চলবি আর ব্যাপ্ত ধরে খাবি।'

বাবার যখন তাই ইচ্ছে, তবে তাই হোক। পলকে পরনের কাপড় খুলে ছুট্ডে ফেলে দিল দুর্গাচরণ। উঠোনের কোণে পড়ে ছিল একটা মরা ব্যাঙ, তাই তুলে এনে মুখে পুরলে। চিবোতে-চিবোতে বললে, 'আপনার দু আদেশই পালন করলাম। এখন কৃপা করে আমার একটি অনুরোধ রাখুন। সংসারের কথা আর ভাববেন না। এখন জপ কর্ন ইন্টনাম।'

বাড়ির লাউগাছটির কাছে গর্বাধা। দড়িটা ছোট, তাই আকণ্ঠ চেন্টা করেও গাছের নাগাল পাচ্ছে না গর্। ক্ষ্বার্ত দ্বই চোখে লোল্বপ কাতরতা। ও মা, খাবি, খেতে সাধ গিয়েছে? নে, খা, তৃন্তি করে খা। দড়িটা খ্লে দিল দ্বাচরণ। মুহ্তে গাছটা নিশ্চিক হয়ে গেল।

'জিহ্বার স্থেছা হবে।' এই বলে নিজে মিখি বা ন্ন খায় না দ্বর্গাচরণ। কিন্তু পরকে খাওয়ায় সাধ্যমত। সে গর্ই হোক আর পাখিই হোক। অতিথিই হোক বা ভিখিরিই হোক। তুমি প্রীত হও, তৃশ্ত হও। ইন্ট ছাড়া আমার আর কিছ্ব মিন্ট নেই। অগ্রহ ছাড়া আমার আর নেই কিছ্ব লবণান্ত।

কলকাতার বাসার আন্থেকটায় কীতিবাস থাকে। চালের ব্যবসা করে। কু'ড়ো জমে থাকে তার আড়তে। তাই দুর্গাচরণ কুড়িয়ে নিয়ে এসে গণ্গাজল মাখিয়ে খায়। বলে, খা হোক কিছু খেয়ে জীবনধারণ করলেই হল, ভালো-মন্দ বিচারের প্রয়োজন কি? শুখু আহার আর তার আন্বাদ নিয়েই থাকব, তবে কখনই বা ডাকব ভগবানকে, আর কখনই বা তাঁর মনন করব? কু'ড়ো খেয়ে দিব্যি হালকা আছি।'

কাউকে হঠাৎ নিন্দা করে ফেলেছে বা কার্র উপর রাগ দেখিয়েছে অমনি আত্মপীড়ন শ্বর্ হয়ে গেল। আর নিন্দে করবি? রোষভাষ করবি? রাস্তা থেকে এক ট্রকরো পাথর কুড়িয়ে এনে ঘা মারতে লাগল কপালে। বল আর অবাধ্য হবি? মানবিনে শৃংখলা? কপাল ফেটে রম্ভ ঝরতে লাগল। সে ঘা শ্রেকাতে এক মাস। হবে না? একশোবার হবে। যে যেমন পাজি তার তেমনি শাস্তি হওয়া দরকার।

'অহং-শালাকে ঠেভিয়ে-ঠেভিয়ে তার মাথা ভেঙে দিয়েছেন নাগমশাই।' বলছে গিরিশ্ব ঘোষ। বলছে, 'নরেনকে আর নাগমশাইকে বাঁধতে গিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছেন মহামায়া। নরেনকে যত বাঁধেন সে ততই বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়ি আর কুলোয় না। শোষে নরেন এত বড় হল যে মায়া হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলেন। নাগমশাইকে যত বাঁধেন সে ততই সর হয়। ক্রমে এত সর হলেন যে মায়াজালের মধ্য দিয়ে গলে চলে পেলেন পালিয়ে। ধরতে পেলেন না মহামায়া।'

আমি ক্ষ্মুদ্রে, আমি শ্রুদ্রে—এই ব্রিলই নাগমশারের ম্বে। তোমাদের ম্বেথ ও কিসের কথা? বিষয়প্রসংগ রাখো। রামকৃষ্ণের কথা কও। আর সব কথার ইতি আছে। ঈশ্বরকথার ইতি নেই।



ঢ্যামনা সাপে ধরলে মরে না কিন্তু জাত-সাপে কামড়ালে এক ডাক, দ্ব ডাক, তার পরেই মরণ! বললেন গিরিশ ঘোষকে।

তোর যা খনিশ তাই কর। আমি যখন তোর ভার নির্মেছি তোর জন্মমরণের মরণ হয়ে গিয়েছে।

আমি দেখেছি মা-কালীর গা থেকে এক কৃষ্ণবর্ণ শিশ্বর উদ্ভব হল, হাতে স্বধাভান্ড ও পানপাত্র। দেখেছি পান করতে-করতে দিব্যানন্দে বিভোর সেই শিশ্ব। সেই শিশ্বই এই গিরিশ। ভৈরবের অংশে জন্ম তাই মদ্যপানে অন্বাগ।

কি দয়া! আমার এই অপরাধকে অপরাধ বলেই ধরলেন না। গিরিশ ভাবছে তদ্গত হয়ে। বে অপরাধে বাপ পর্যশত ত্যাজ্যপত্তের করে তাও তাঁর কাছে অকিঞ্চিং।

মঙ্গলম্লম্দ্রা শ্রীস্ক্রেরীর প্জারী আমি। তাঁর এক হাতে ভোগ আর এক হাতে মোক্ষ। তেমনি আবার বামে বামা দক্ষিণে মদপার, ম্থে জপসাধন মস্তকে শ্রীনাথ। আর হৃদয়ে? আনন্দ হৃদয়ান্ব্রজে।

ঠাকুরের অস্থ। বসে আছেন বিছানার উপর। মেঝের উপর মাদ্রর পাতা। ভরেরা রাত জাগে পালা করে। ঠাকুরের প্রায় ঘ্রম নেই। পাহারাদার ভরেরাও বিনিদ্র। লাট্য আর মাস্টারের সঞ্গে গিরিশও চলে এল উপরে। মাদ্ররের উপর বসল। ১২০ ঘরের কো**ণের আলো**টি গেল আড়াল হয়ে।

ওগো আলোটি কাছে আনো। আমি গিরিশকে একট্ব দেখি।

মাস্টার আলোটি কাছে এনে ধরল।

ভালো আছ?' গিরিশকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

ভালো আছি কিনা জানি না কিন্তু তোমার এই দয়াভরা প্রশ্নটিতেই ভালো হয়ে গেলাম সর্বাধেগ। তোমার কর্ণা সর্বসাধিনী।

'ওরে এ'কে তামাক খাওয়া। পান এনে দে।' লাট্রর প্রতি হ্রুফজারি করলেন। লাট্র পান-তামাক নিয়ে এল।

তাতে কি তৃগ্তি আছে?

কিছ্কেণ পরে আবার উঠলেন চণ্ডল হরে, 'ওরে কিছ্কু জলখাবার এনে দে।'

'পान-টাन দিয়েছি।' नाएँ वनतन, 'দোকান থেকে আনতে গেছে জলখাবার।'

কে এক ভক্ত ক'গাছা ফ্রলের মালা নিয়ে এসেছে। গলায় পরলেন সেগ্রলো একে-একে। পরলেন, না, আর কাউকে পরালেন? আর কাউকে পরাল্ম। হৃদয়মধ্যে যে হরি আছেন তাঁকে পরাল্ম।

দ্গাছি মালা তুলে নিলেন গলা থেকে। গিরিশকে বললেন, 'এগিয়ে এস।' গিরিশ এগিয়ে আসতেই তার গলায় উপহার দিলেন।

'ওরে জলখাবার কি এল?' আবার উঠলেন অস্থির হয়ে।

অস্থ, ঘ্ম নেই, এত যন্ত্রণার মধ্যেও এত মমতা! এত কর্ণা! মান্য ভগবান নয় তো কে ভগবান!

সেইদিন তাই কথা হচ্ছিল বলরাম-মন্দিরে। ঠাকুর বললেন গিরিশকে, 'তুমি একবার লরেনের সংগে বিচার করে দেখ, সে কি বলে।'

'দেখেছি। সে মানতে চায় না। বলে ঈশ্বর অনন্ত। যে অনন্ত তার আবার অংশ কি! তার অংশ হয় না।'

'হয়।' বললেন ঠাকুর, 'ঈশ্বর ইচ্ছে করলে তাঁর সারবস্তু পাঠাতে পারেন মান্যের মধ্য দিয়ে। শুখুর পারেন না পাঠান। এ তোমাদের উপমা দিয়ে কি বোঝাব? গর্র মধ্যে গর্র শিংটা যদি ছোঁও, গর্কেও ছোঁয়া হল। পা বা লেজ ছুলৈও তাই। কিন্তু আমাদের পক্ষে গর্র সারবস্তু হচ্ছে দুখ। বাঁট দিয়ে সেই দুখ আসে। অবতার হচ্ছে গাভীর বাঁট।' থামলেন ঠাকুর। আবার বললেন, 'তেমনি প্রেমভিত্তি শেখাবার জন্যে মান্যের দেহ ধারণ করে মাঝে-মাঝে আসেন ঈশ্বর।'

পরশরতন শ্নেছ এবার শোনো মান্ষরতন। অবতারই হচ্ছে সেই মান্ষরতন। "নরেন বলে,' গিরিশ বললে, 'ঈশ্বরের ধারণা কে করতে পারে? তিনি অন্তহনীন।' 'হোন। তাঁকে ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে একবার দেখতে পারলেই হল। তাঁর অবতারকে দেখা মানেই তাঁকে দেখা। যদি কেউ গণগার কাছে গিয়ে গণগাজল পশর্শ করে আসে, সে বলে গণগা দর্শনস্পর্শন করে এল্ম। সব গণগাটা হরিশ্বার থেকে গণগাসাগর পর্যন্ত হাত দিয়ে ছইতে হয় না। তোমার পা-টা যদি ছই তোমাকেই ছোঁয়া হল। তাই নয়? আগ্নেন সব জায়গায় আছে তবে কাঠে বেশি।'

'তাই বেখানে আগনে পাবো সেখানে আগনে পোয়াবো।' গিরিশ বললে তৃশ্ত মুখে। 'তেমনি ঈশ্বর বদি খোঁজো, মান্বে খ্রেবে—'

রূপে-রূপে রূপ মিশায়ে আপনি নিরাকার।

মান্বেই তেমনি তাঁর বেশি প্রকাশ, বিশেষ প্রকাশ। যে মান্বের দেখবে প্রেমড়িছ উপলে পড়ছে, ঈশ্বরের জন্যে যে পাগল, তাঁর প্রেমে মাতোরারা, সেই মান্বে নিশ্চর জেনো তিনি অবতারণি। যিনি তারণ করেন তিনিই অবতার।

'কিল্ডু নরেন্দ্র বলে তিনি অবাঙ্মনসগোচর--'

'মনের গোচর নয় বটে কিন্তু শর্ম্থ মনের গোচর। ব্রন্থির গোচর নয় বটে শর্ম্থ ব্রম্থির গোচর।' বললেন ঠাকুর, 'ঋষিমর্নিরা কি তাঁকে দেখেননি? তাঁরা চৈতন্যের ম্বারা চৈতন্যের সাক্ষাংকার করেছিলেন।'

'কিল্ডু যাই বল্নে, নরেন আমার কাছে তর্কে হেরে গেছে।'

হেরে গেছে? ঠাকুর চমকে উঠলেন। অবতার-তত্ত্ব মানে না, নরেনের হেরে যাওয়াই তো উচিত একশো বার তব্ব তার নরেন হারবে এ যেন সহ্যের বাইরে।

বললেন, 'না, হারেনি। আমায় এসে বললে গিরিশ ঘোষের মান্যকে অবতার বলে এত বিশ্বাস, তার আমি কি বলব! অমন বিশ্বাসের উপর কিছ্ম বলতে নেই। তাই ছেড়ে দিল তর্ক।'

নরেন মানে না, তব্ নরেনকে ভালোবাসেন। নরেন তর্কে হেরে যাবে এ অসহনীয় লাগে। আর, এ কেমনধারা তর্ক? যে তর্কে স্বয়ং ঠাকুরকে বাতিল করে দিছে। আমি নস্যাৎ হই তো হব তব্ নরেন জিতুক। আমাকে হারিয়ে ওর যে জিত সেতো আমারও জিত।

একদিন ও ঠিক ব্রুবে। এমন অগাধ যার হৃদয় সে ব্রুবে না? ব্রুবে আমার অবতারতত্ত্বের মানে কি।

মানে হচ্ছে এই, সকলেই তাঁর অবতার, সকলেই তাঁর প্রতিচ্ছায়া। 'জীবে জীবে চেয়ে দেখ সবই যে তাঁর অবতার। তুই নতুন লীলা কি দেখাবি তাঁর নিত্যলীলা চমংকার।' আমি নিয়ে এসেছি এই মহতী প্রতিশ্রতি এই বৃহতী সম্ভাবনা। মান্মকে প্রমাণিত হতে হবে প্রকাশিত হয়ে। প্রকাশিত হবে সে কখন? যখন সে তার অন্তরের অমৃত্যয় অমিততেজ প্রথমকে উন্ঘাটিত করতে পারবে, উন্মোচিত করতে পারবে। সেখানেই সে অবতার, ঈন্বর সমান।

ঠিক ব্রুবে একদিন নরেন। জীবকে শ্রেষ্ জীবজ্ঞানে সেবা করবে না, জীবকে শিব-জ্ঞানে প্রজা করবে। সে প্রজা ভালোবাসা! সে প্রজা দ্বঃখমোচন, কলন্দমোচন। অপমানের অবহেলার উচ্ছেদ। সন্তাসীমার সম্প্রসার।

রাষ্ট্র হবে নতুন জীবনবেদ, নবতর সামাবাদ। শুধু পণ্ডান্ত সমান নয় পার্চ সমান। শুধু ভোগের বস্তু সমান নয়, ভোগ করার ক্ষমতাও সমান। শুধু—পরিবেশনে সমান নয় আস্বাদনেও সমান।

'ওরে এল জলখাবার?' আবার চণ্ডল হলেন ঠাকুর। মান্টার পাখা করছিলেন, বললেন, 'আনতে গেছে। এই এল বলে।' ১২২ কে না কে গিরিশ তাকে খাওয়াবার জন্যে ঠাকুরের এত ব্যাকুলতা—গিরিশ যেন এ কর্ণার-পারাপার দেখছে না! বাঁধা-বরান্দ অনেক পেয়েছে সে, এ যে উপরি-পাওনা! উপরি-পাওনার শেষ নেই।

এসেছে খাবার। ফাগরে দোকানের গরম কচুরি, ল্বচি আর মিণ্টি। সেই বরানগরে ফাগরে দোকান।

ঠাকুর আগে প্রসাদ করে দিলেন। তারপর খাবারের থালা ধরে দিলেন গিরিশের হাতে। বললেন, 'বেশ কচুরি। খাও।'

ভূখা কি দ্বহাতে খার? তব্ গিরিশের ইচ্ছে হল ঠাকুরকে খ্লি করার জন্যে খার সে গোগ্রাসে।

খাবার দির্মোছ, এবার জল দিতে হয়। ঐ তো আমার কুজো, ওখান থেকে গাঁড়িয়ে দিলেই হবে। উঠে পড়লেন ঠাকুর। রুণ্ন, দুর্বল, পা টলছে, তব্ব এগিয়ে চললেন কুজোর দিকে। রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে রইল ভক্তেরা। গিরিশও স্তম্ভিত। বাধা দেবার কথা ওঠে না. স্বাই দিব্যানন্দে বিনিশ্চল।

ঠিক জল গড়ালেন কু'জো থেকে। বোশেখ মাস, 'লাশ থেকে খানিকটা জল হাতে নিয়ে অন্ভব করলেন যথেষ্ট ঠা'ডা কিনা। যতটা ভেবেছিলেন ততটা নয়। কিন্তু কি আর করা যায়! এর চেয়ে ঠা'ডা আর পাবেন কোথায়! অগত্যা তাই দিলেন এগিয়ে।

খাদ্য খেয়ে পেট ভবে, রসনার তৃশ্তি হয়। জল খেয়ে গলা ভেজে, বৃক জনুড়োয়। কিন্তু এ যে খাচ্ছে গিরিশ এ কি খাদ্যপানীয়? কোন ক্ষন্ধা কোন তৃষ্ণার নিবারণ হচ্ছে কে জানে?

খেতে-খেতে বললে গিরিশ, 'দেবেনবাব, সংসার ত্যাগ করবেন।'

ঠাকুর যেন খাদি হলেন না। কথা বলতে কণ্ট হয়, তাই আঙ্কল দিয়ে ওণ্ঠাধর স্পর্শ করে ইশারায় জিগগেস করলেন, 'তার পরিবার-পরিজনের খাওয়া-দাওয়া হবে কি করে? চলবে কি করে সংসার?'

'তা জানি না।'

এ সেই দেবেন মজ্মদার। বলে দিয়েছিলেন ঠাকুর, তোমার বাড়ি যাব একদিন। এই ধরো সামনের রবিবার। দেখো, তোমার আয় কম, বেশি লোকজন ডেকো না। আর, বাড়িও তোমার সেই কোথায়! গাড়িভাড়াও দুর্মলা।

দেবেন্দ্র হাসল। বললে, 'হলই বা আয় কম, ঋণং কৃষা ঘৃতং পিবেং—'

কথা শন্নে ঠাকুরের কি হাসি! যে করেই হোক আমার ঘি খাওয়া চাই। অন্যে ঠকুক আমি ঠকতে পারব না। খবর যখন পেয়েছি চেয়ে-চিন্তে চুরি করে আদায়-আস্বাদ করতেই হবে।

নিম্ গোস্বামীর লেনে দেবেনের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বাড়ি পেণিছেই বললেন, 'আমার জন্যে খাবার কিছু কোরো না, অতি সামানা, শরীর তত ভালো নার।'

কুল্পি-বরফ তৈরি করেছে দেবেন। তাই খেয়ে ঠাকুরের মহানন্দ। গান ধরেছেন ভাবোল্লাসে :

## এসেছেন এক ভাবের ফকির— ও সে হিন্দর ঠাকুর, মুসলমানের পীর॥

সকলের সকল। একলার একলা। কার্র ভাব আমি নণ্ট করিনে। যে নণ্ট-শ্রণ্ট তারও না। শৃথ্য একটা বেণিকয়ে দিই। শৃথ্য যে পাপী তাকে বলি মায়ের সদতান বলে নিজেকে ভাবতে। যেথা খাদি সেথা যাও যাহা খাদি তাহা করো, শৃথ্য মাকে সংগা নিয়ে যাও, মাকে সংগা নিয়ে করো। যে মাহাতে মা তোমার সংগা সে মাহাতে তুমি শৃদ্ধ তোমার কর্ম শৃদ্ধ তোমার চিল্তা শৃদ্ধ। মা তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যা মণ্গলের ক্ষেত্র, এমন কাজে প্রেরিত করবে যা সৌন্দর্যের কর্ম। প্রিবীতে সর্বত্ত মা-তে ওতপ্রোত হও। ভূ-তে থেকে মা-তে প্রসারণ, তারই নাম ভূমা।

'রামবাব্ আপনার কথা লিখেছেন বইয়ে।' কে একজন বললে ঠাকুরকে। 'সে আবার কি!'

'পরমহংসের ভক্তি—এই নিয়ে।'

'তবে আর কি।' ঠাকুর বললেন সহাস্যে, 'এবার রামের খুব নাম হবে।' গিরিশ টিম্পনি কাটল। 'সে বলে সে আপনার চেলা।'

'আমার চেলাটেলা কেউ নেই।' ঠাকুর বললেন বিগলিত হয়ে, 'আমি রামের দাসান্-দাস।'

আমি অণ্রে অণ্যু, রেণ্যুর রেণ্যু। আমি ত্ণের ত্ণ, ধ্লির ধ্লি। 'আমি' খ্রজতে-শ্রজতে 'তুমি' এসে পড়ে। তুমি তুমি তুমি।

'খ্ব কুর্লাপ খেয়েছি।' গাড়িতে উঠে বলছেন মাস্টারকে : 'তুমি নিয়ে যেও আরো গোটা চার-পাঁচ—' বালকের মত আনন্দ করছেন।

ঠাকুরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরল দেবেন। দেখল উঠোনে তস্তপোশের উপর কে একটা লোক ঘ্রিময়ে আছে। কাছে গিয়ে ঠাহর করে দেখল পাড়ারই বাসিদে। ওঠো, ওঠো, ডাকল তাকে দেবেন। লোকটি উঠে বসে চোখ ময়হতে-ময়হতে বললে, 'পরমহংসদেব কি এসেছেন?' সবাই হেসে উঠল। এসেছেন কি মশাই, এসে চলে গেছেন। সর্বস্বাদেতর মত তাকিয়ে রইল লোকটি। সেই কখন থেকে বসে আছে ঠাকুর দর্শনের আশায়। তখনো আসেননি, বসে থেকে-থেকে তাই একট্র শয়্রের পড়েছিল, চৈর মাস, হাওয়া দিয়েছিল ঝির-ঝির করে। এখন জেগে উঠে দেখে চলে গেছে সেই রাজক্রমার।

মোহনিদ্রায় অসত গিয়েছে সে স্বর্ণলান। এখন কাঁদতে বসল অন্ধকারে। আমি ঘ্রিময়ে পড়ি কিন্তু তোমার চোখে তো ঘ্রম নেই! তুমি আমাকে জাগালে না কেন? এবার তবে জাগাও, স্নিশ্ধ আলোকে না হোক, রুদ্র আলোকে। আনদেদ না হোক, হাহাকারে। আঁধার রাতের রাজা হয়েই তবে দেখা দাও। আমার ছিল্ল শর্মন ধ্লায় টেনে তোমার জন্যে আঙিনা সাজাবো।

ঠাকুরের কেবল নরেন-নরেন। তাই নিয়ে অভিমান হয়েছে দেবেনের। সেবার স্টার ১২৪ থিয়েটারে ব্**ষকেতু নাটক দেখবার শেষে জমায়েত হয়েছে সকলে। নরেন,** গিরিশ, আরো অনেকে। কিন্তু দেবেন আর্সেনি।

দেবেন আর্সেনি কেন?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'অভিমান করে আসেনি।' বললে গিরিশ। 'বলে, আমাদের ভিতর তো ক্ষীরের পোর নেই. কলায়ের পোর। আমরা এসে কি করব?'

জলখাবার দিয়েছে ঠাকুরকে, তাই থেকে আবার নরেনকে দিচ্ছেন।

যতীন দেব কাছে ছিল, ঠাট্টা করে উঠল। 'আমরা শালারা সব ভেসে এসেছি। শৃধ্ব নরেন খাও, নরেন খাও। আর কেউ জানে না খেতে।'

যতীনের থতেনি ধরে আদর করলেন ঠাকুর। বললেন, 'সেখানে, দক্ষিণেশ্বরে যাস। সেখানে গিয়ে খাস।'

অবস্থা প্রায় অচল দেবেনের। জমিদারি সেরেস্তায় দিনে যা কাজ করে তাতে কুলোয় না, তাই মিনার্ভা থিয়েটারে ক্যাশিয়ারির চাকরি নিলে। শৃথ্য ক্যাশিয়ারি নয়, থিয়েটারের এটা-ওটা ফরমাশ খাটো। সময়ে-অসময়ে নটীদের ডেকে আনো তাদের বাড়ি থেকে। ক্রমে-ক্রমে, কাজলের ঘরে কাজ করতে গিয়ে গায়ে দাগ লেগে গেল। অনুতাপে প্রভৃতে লাগল দেবেন।

নাগমশাই হ্ৰুৎকার দিয়ে উঠল: 'ভয় কি, গ্ৰের্ আছেন সপো, ধ্য়ে দেবেন।' সেই কথাই বলছে দেবেন কৃতাঞ্জলি হয়ে। 'জীবনে হীন কাজ করলে ভগবানের পথ থেকে যে জন্মের মত বিচ্যুত হবে এমন কোনো বিধি নেই। কত জঘন্য কাজ যে করেছি তব্ কর্ণাময় ঠাকুর আমাকে ত্যাগ করেনিন।'

তাই তো বললেন বিবেকানন্দ, একটানা উন্নতি প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়। প্রত্যুত প্রতি পদস্থলনের পরে যে প্রেরভূত্থান তাই প্রকৃত মহত্ত্ব।

প্রোনো কথায় ফিরে এল গিরিশ। ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বললে, 'আচ্ছা মশাই, কোনটা ঠিক? কন্টে সংসার ছাড়া, না, সংসারের কন্টে তাকে ডাকা?'

'খারা কন্টের জন্যে সংসার ছাড়ে তারা হীন থাকের লোক। আমি তো সংসার ছাড়বার দলে নই। আমি লোকেদের বলি এ-ও করো ও-ও করো। সংসারও করো, ঈশ্বরকেও ডাক। সব ত্যাগ করতে বলি না। কেমন খাচ্ছ কচুরি?'

'ফাগরে দোকানের কর্চার। চমংকার!' খেতে-খেতে একমন্থ হাসল গিরিশ। 'হাাঁ, লাচি থাক, কর্চারই খাও। কর্চার রজোগাণের। কর্চারই খাও।'

খেতে-খেতে গিরিশ বললে, 'আচ্ছা মশাই, মনটা এই বেশ উচ্ আছে, আবার নিচু হয় কেন?'

'সংসারে থাকতে গেলেই ওরকম হয়। কখনো উ'চু, কখনো নিচু। কখনো ঈশ্বর্রাচনতা হরিনাম করে, কখনো বা কামিনীকাণ্ডনে মন দিয়ে ফেলে। বেমন সাধারণ মাছি, কখনো সন্দেশে বসছে কখনো বা পচা ঘারে। কিন্তু মৌমাছি করে কি! মৌমাছি কেবল ফ্লেব বসে। ফ্ল ছাড়া আরু কিছ্ন তার খাবার নেই।'

দক্ষিণের ছোট ছাদটিতে হাত ধ্বতে গেল গিরিশ।

মনে পড়ল কতদিন বারাশানারা কাছে বসে খাইরেছে। আজ ঠাকুর খাওয়ালেন।

'ওগো অনেকগর্নল কচুরি খেরেছে গিরিশ।' ব্যুস্ত হরে মাস্টারকে বললেন, 'বলে দাও বাড়িতে আজ আর কিছু না খায়।'

भूपः मृथ प्रत्थन ना कलाग प्रत्थन। महामार्विमन्धः। कात्र्गाकक्शस्य। भूपः थाउहान ना, इक्त्यत थवत प्रना।

হাত-মুখ ধ্য়ে পান চিব্তে-চিব্তে গিরিশ আবার বসল ঠাকুরের কাছটিতে।
'ঐ যে বলেছি পাঁকাল মাছের মত থাকো—'

'রাখন মশার, অতশত বাঝি না। মনে করলে সন্বাইকে আপনি ভালো করে দিতে পারেন—কেন করবেন না?' গিরিশ রোক করে উঠল। 'মলয়ের হাওয়া বইলে সব কাঠ চন্দন হয়।'

'रक वलाल २য়? সার না থাকলে হয় না চন্দন।'

'অত-শত বর্ঝি না মশাই—' আবার তদ্বি করে উঠল গিরিশ।

'আইনেই ও রকম আছে।'

'আপনার সব বে-আইনি।'

'তবে হাাঁ, তেমন ভব্তি যদি হয় আইন নাকচ হয়ে যায়। ভব্তি-নদী ওথলালে ডাঙায় এক-বাঁশ জল।' বললেন ঠাকুর, 'ভব্তি যদি উন্মাদ হয়, বেদবিধি মানে না। দুৰ্বা তোলে তো বাছে না। যা হাতে আসে তাই নেয়। তুলসী ছে'ড়ে না পড়-পড় করে ডাল ভাঙে।'

আল-বাঁধ, দরজা-চৌকাঠ উঠে যায়। গণিড-চৌহন্দির চিহ্ন থাকে না!

সেই মধ্বজভাবিনী পার্গালর কথা উঠল। ঠাকুরকে মধ্বরভাবে ভজনা করে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কাঁদছে অঝোরে। কি হল, কাঁদছিস কেন? জিগগেস করলেন ঠাকুর। পার্গাল বললে, মাথা ব্যথা করছে—

'সে পার্গাল ধন্য।' গিরিশ হৃষ্কার দিয়ে উঠল : 'যে ভাবেই হোক আপনাকে অণ্ট-প্রহর সে চিন্তা করছে। আর, মশার, আমি ? আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম কি হরেছি—'

কী ছিলাম? অহৎকারী ছিলাম। দক্ষযজ্ঞে দক্ষের অভিনয় দেখে ঠাকুরই বলেছিলেন, দেখেছ, শালা যেন অংখারে মট-মট করছে। গরাতে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে উঠতে গিয়েছি, পা পিছলে মরি আর কি। প্রাণভয়ে বলে ফেললাম, ভগবান রক্ষা করো। পরক্ষণেই বলে উঠলাম, থ্ থ্! যদি কখনো প্রেমে ডাকতে পারি ভগবানকে, তবেই ডাকবো, ভয়ে নয়। তাই তো প্রেমের ঠাকুর নেমে এলে। ডাকবার আগে নিজেই ডেকে নিলে। অলস ছিলাম। এখন সে আলস্য সমর্পণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপর্প প্রেমনির্ভর। পাপী ছিলাম। এখন কৃষ্ণ লোহা কান্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। যা ছিল সন্রা তাই হয়েছে সম্রা।

তুচ্ছকে আদর করিনি কোনোদিন। এখন অমানীমানদ হরেছি। চারদিকে দেখতে পাচ্ছি এক মহারসের প্রকাশ। যা ছিল দন্ডপলের, তাই এখন অখন্ড কালের। দেখিনি এতদিন। আজ দেখতে পাচ্ছি। এই দেখতে পাওয়াটাই ম্বান্ত। স্ভির ম্বান্ত নয়, দ্ভির ম্বান্ত। 'আনন্দর্পমম্তং যদ্বিভাতি।'



কিন্তু হাজরা একেবারে শ্বকনো কাঠ। অথচ দালালি জ্ঞান টনটনে!

ঠাকুরের দেশের লোক, বয়স প্রায় পণ্ডাশের কাছাকাছি। হঠাং কি খেয়াল হয়েছে, চলে এসেছে সংসার ছেড়ে। আমি ছাড়ব বললেই তো সে ছাড়ে না! তাই ঠাকুরের ঘরের প্রেবর বারান্দায় বসে মালা ফেরায় বটে কিন্তু মন পড়ে থাকে বাড়িছরে। হাজার টাকা দেনা, শোধ হবে কি করে? বাড়িতে সামান্য যে জমি তা দিয়ে স্থানিপ্রের পেট চলতে পারে কিন্তু নগদ টাকা জ্বটবে কোথায়? তাই মালা জপে আর মিটির-মিটির করে তাকায় যদি মিলে যায় কোনো শিষ্যচেলা। যদি ভক্তিভরে মৃত্ত করে ঋণভার।

এক নম্বরের তার্কিক। ঠাকুর যত বলেন তর্জনগর্জনে হবে না, হাজরা তত তেড়েফ'ল্লে ওঠে। বলে, 'আমাকে বলছ কি, তুমিও তো ধনীর ছেলে দেখে সন্দর ছেলে
দেখে ভাব করো, ভালোবাসো।'

নরেনের কথা বলছে বৃঝি! নরেন আবার হাজরার 'ফেরেণ্ড'। ওরে নরেনের নৃন্দিয়ে ভাত খাবার পয়সা জোটে না। ওকে দেখলে জগৎ ভূল হয়ে যায়।

সবাইকে কেবল পাটোয়ারি বৃশ্বির মন্দ্র দেবে। সাধন করো তো সকাম সাধন। সব মেহনতের মজ্বরি আছে, আর সব চেরে যে কণ্টের কাজ—এই সব জপ-তপ আসন-শাসন—এর বেলায় ফক্রিকার! চলবে না এ ফাঁকিবাজি। রোদে প্রভৃতে-প্রভৃতে ষেতে পারব না ফাঁকায়-ফাঁকায়।

সুখ ধনে নয় মনে। সে কথা কে শোনে!

কেবল অহৎকার! এত জপ করলাম! ঠায় বসে এত ডাকলাম রন্ধনিশ্বাসে। আমার হবে না তো হবে কার!

হবার মধ্যে, বেরিয়ে যেতে হল দক্ষিণেশ্বর থেকে। কথায়ই আছে, বড় বাড়লে ঝড়ে ভাঙে। কিন্তু বেরিয়ে যাবে কোথায়? আবার এদিকেই উসথ্স।

'হাজরা এখন মানছে।' বললে নরেন। 'তার অহৎকার হয়েছিল—'

'ও কথা বিশ্বাস করো না। দক্ষিণেশ্বরে ফের আসবার জন্যে বলছে অর্মান।' 'কি করে ব্রুবলেন?'

'সে আমি বেশ ব্রেছে।' হাসলেন ঠাকুর। ভন্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নরেনের মতে হাজরা খ্র ভালো লোক।'

'একশোবার।' নরেন জোর দিয়ে ব**ললে**।

'কেন? এই যে এত সব শ্বনলি। দেখলি—' 'তা হোক গে। দোষ কি একেবারে নেই? আছে, তবে অল্প। গ্রন্থই বেশি।'

ঠাকুরকে সায় দিতে হল। 'হ্যাঁ, নিষ্ঠা আছে বটে।'

তবে আর কি। যদি একটা কিছ্ম থাকে, টেনে নাও। যদি অভিমন্থী হয়, সাধ্য কি তুমি মন্থ ফেরাও! আর কিছ্ম না থাক নিয়তস্থিতি তো আছে। স্থিতি থেকেই প্রীতি আসবে একদিন।

আর কি করা! নরেন যখন বলেছে, হাত বাড়িয়ে টেনে নিতে হল হাজরাকে। 'হাজরা একটি কম নয়।' প্রাণকৃষ্ণকৈ বলছেন ঠাকুর। 'হাদ এখানে বড় দরগা হয়। তবে হাজরা ছোট দরগা।'

কিন্তু দোষের মধ্যে, পরনিন্দায় পঞ্চমুখ। আর বন্ধ আচারী। তা ছাড়া একট্র পেট্রক।

নবতের কাছে দেখা। বললেন তাকে ঠাকুর, 'শোনো। বেশি নেয়ো না। আর শ্র্চিবাই ছেড়ে দাও। আচার যতট্বুকু করবার ততট্বুকু করবে। বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়!' 'আর?'

'কার্ব্ব নিন্দা করে। না, পোকাটিরও না।' অগাধ স্নেহস্বরে বললেন ঠাকুর, 'যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি এও বলবে, যেন কার্ব্ব নিন্দা না করি।'

নিন্দা করে আনন্দ, নিন্দা না করে আনন্দ। কোন আনন্দ বেশি? কোন আনন্দ অম্পান?

'কিন্তু প্রার্থনা করলে তিনি কি শুনবেন?'

'নির্ঘাত শ্ননবেন। যদি ডাকটি ঠিক হয়, আশ্তরিক হয়। ও দেশে একজনের স্থীর খ্ব অসন্থ হয়েছিল। কে বললে, সারবে না। তাই শ্ননে লোকটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। অজ্ঞান হয় আর কি! এমন কে হচ্ছে ঈশ্বরের জন্যে?'

কি আশ্চর্য, হাজরা হঠাৎ ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিল।

'এ আবার কি!' অত্যন্ত কুন্ঠিত হলেন ঠাকুর।

'থাঁর ছায়ায় আছি তাঁর পায়ের ধ্বলো নেব না?'

না, না, তুমি নেবে কেন? আমি নেব। তুমি শ্ব্ব ঈশ্বরকে তৃষ্ট কর। শাখা-প্রশাখার জল দিতে হয় না, মূলে জল দিলেই বৃক্ষ তৃষ্ট হয়। তেমনি মূলে জল দাও। দ্রোপদীর হাঁড়ির শাক খেয়ে কৃষ্ণ যেই বললেন তৃশ্ত হয়েছি তখন আর সকলেও তৃশ্ত হল। হেউ-ঢেউ উঠল চারদিকে। তার আগে নয়। স্ত্রাং তাঁকে খ্লিশ করো। তাঁর আনন্দেই আর-সকলের সমর্থন।

'তাই সংসারে যেতে জ্ঞানীর ভয় কি?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'মশাই, জ্ঞান হলে তো?' মহিমাচরণ টিম্পনী কাটল।

ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, 'হাজরার সবই হয়েছে, তবে একট্র সংসারে মন আছে, এই ষা। তা কি আর করা, ছেলেরা রয়েছে, জমি-টমি রয়েছে, ধার রয়েছে— উপায় কি!

'তাহলে আর জ্ঞান হল কোথায়?' মহিমাচরণ আবার ফোড়ন দিল।

দা গো, তুমি জানো না।' সন্মিতম্থে ঠাকুর বললেন, 'সন্বাই হাজরার নাম করে। বলে রাসমণির ঠাকুরবাড়িতে হাজরা বলে যে আছে, সেই হচ্ছে একটা লোক। লোকের মত লোক।'

হাজরা মুখ খ্লল। বললে, 'তা কেন? আপনি হচ্ছেন নির্পেম, আপনার উপমা নেই, তাই কেউ ব্রুতে পারে না আপনাকে।'

'তবেই ব্রঝতে পারছ নির্পমকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না।'

'সে কি মশাই ?' মহিমাচরণ গজে উঠল : 'হাজরা কি জানে ? আপনি ষেমনি বলবেন তেমনি শনুনবে ও।'

'তা কেন? ওকে জিগগেস করে দেখ না! ও আমায় স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তোমার সঞ্জে আমার লেনাদেনা নেই।'

'তাই নাকি? ভারি তার্কিক তো!'

'শুধু তাই নয়, আমায় আবার শিক্ষা দেয় মাঝে-মাঝে।'

সবাই হেসে উঠল। চুপ করে হাজরা বসে আছে এক কোণে।

'কেন দেব না? আমার কি কিছন্ই বস্তব্য নেই? থাকতে পারে না? বেশ তো, এস, তর্ক করি।'

কিন্তু তর্ক ঠাকুরের পোষায় না। তর্ক করতে গিয়ে গালাগাল দিয়ে বসলেন হাজরাকে। তারপর শন্তে গেলেন মশারির মধ্যে। শন্মে কি শান্তি আছে? তর্কের ঝোঁকে কি কট্ন কথা বলেছেন, হয়তো মনে ব্যথা পেয়েছে হাজরা, সেই ভেবে অম্বন্তি।

তারপর আবার চলে এসেছেন মশারির বাইরে। বাইরে এসে হঠাং প্রণাম করে বসলেন হাজরাকে।

তোমাকে না মানি কিম্পু তোমার নিষ্ঠাকে প্রণাম। প্রণাম তোমার বাক্শন্তিকে। গালাগালিতেও যে তুমি অবিচলিত থাকো, প্রণাম তোমার সেই আঘাতবিজয়ী প্রতিজ্ঞাকে।

'শুয়েছি, আবার কি বলেছি মনে করে বেরিয়ে এসে হাজরাকে প্রণাম করে **যাই**— তবে হয়।'

কিন্তু এততেও হাজরার হল না। ছাড়তে পারল না দালালি। বৈধীভন্তির দেশাচার। কামনাকণ্টকিত ফলাকাঙ্কা। মায়ের কাছে বসেও মালা জপ করবে। এ কী হীনব্দিধ! যে এখানে আসবে তারই চৈতন্য হবে, একেবারে চৈতন্য হবে। তার আবার কিসের মালাজপ! তার শুধু রাগভন্তি। তার শুধু রঞ্জন-অঞ্জন।

গোলোকধাম খেলা হচ্ছে। মাস্টার, কিশোরী, লাট্ব আর হাজরা। চারজন খেলোরাড়। হঠাৎ ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন এক পাশে। কী ব্যাপার? কত দরে?

মাস্টার আর কিশোরীর ঘটে উঠে গেল।

'ধন্য তোমরা দ্ব ভাই।' উল্লাস করে উঠলেন ঠাকুর। শব্বব তাই? নমস্কার করলেন দ্ব ভাইকে।

456

কেন করব না? ওরা জয়ী হয়েছে। ওদের জয়ের মধ্যে বে ঈশ্বরের কর্ণা। ১(৮৮) কাকে না নমস্কার করেছেন।

পশুবটীতে এক সাধ্ব এসেছে। বেন ম্তিমান দ্বাসা। বাকে-তাকে গাল দের, শাপ দের, মারতে আসে। যখন-তখন, কারণে-অকারণে। ক্লোধে একেবারে নন্দ-অন্নি। 'হিমা আগ মিলেগা?' হ্ম্কার দিয়ে উঠল সাধ্ব।

হাত জ্বোড় করে সাধ্কে ঠাকুর নমস্কার করলেন। একবার নয় বহুবার। ষতক্ষণ সাধ্ব ছিল ততক্ষণই রইলেন করজোড়ে। নীরব বিনতিতে।

আগ্ন নিয়ে প্রসম্মনে চলে গেল সাধ্। কাউকে শাপমন্যি করলে না। তেড়ে এল না পারের খড়ম নিয়ে।

সাধ্ব চলে গেলে ভবনাথ বললে হাসতে-হাসতে : 'আপনার সাধ্বর উপর কী ভন্তি!' 'ওরে তমাম্ব্থ নারারণ। যাদের তমোগ্বণ তাদের এই রকম করে প্রসন্ন করতে হয়।' বললেন ঠাকুর, 'আর এ তো সাধ্ব।'

খেলা দেখছেন ঠাকুর। ওরে, হাজরার কি হল আবার!

कौ रन!

চেয়ে দ্যাখ, হাজরার ঘ্টি আবার নরকে পড়েছে।

সকলে হেসে উঠল হো-হো করে।

লাট্রর কী অবস্থা! সাত-চিৎ ঢেলেছে লাট্র। এক ঢালে মর্ন্তি। এক লাফে উল্লম্খন। সংসারঘর থেকে একেবারে ব্রহ্মলোক।

ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল লাট্র।

'এর একটা মানে আছে।' বললেন ঠাকুর, 'অহঙ্কারের উত্থান নেই, আর ঠিক লোকের সর্বত্র জয়। হাজরার বড় অহঙ্কার হয়েছিল তাই তার পতন আর লেটো হচ্ছে ঠিক লোক, তাই তার উধর্বগতি। ঈশ্বরের এমনও আছে যে ঠিক লোকের কখনো কোথাও তিনি অপমান করেন না। সর্বত্র জিতিয়ে দেন।'

তবে কি হাজরা ঠিক লোক নয়?

নইলে তাকে রাখা গেল না কেন?

এমনিতে থাকত নিজের খেয়ালে কিছ্ম এসে যেত না। উলটে ঠাকুরের বিরম্খতা করতে লাগল।

ঠাকুর তখন ভবতারিণীকে বললেন, মা, হাজরা যদি মেকি হর, ওকে সরিরে দে এখান থেকে।

কদিন পরে সরে গেল হাজরা। কিন্তু নরেন তাকে ছেড়ে দেবে না সহজে। বললে, 'কিন্তু, এক কথা। বলো, মৃত্যুকালে ওর ইণ্ট দর্শন হবে।'

ঠাকুর চোখ তুলে তাকালেন নরেনের দিকে।

বন্ধ্র জন্যে আবার অন্নয় করল নরেন। 'ও চলে বাচ্ছে যাক, কিন্তু এট্রকু অভয় ওকে দিতে হবে। নইলে কি নিয়ে থাকবে ও? ও তাপে-লন্জার বিমর্ষ। ও কিছ্র বলতে পারছে না, আমি ওর হয়ে বলছি। বলো ইন্টদর্শন হবে ওর মৃত্যুকালে। আর কিছ্র না থাক, নিন্ঠা ছিল ওর, ও আর কিছ্র না পাক তোমারও প্রণাম পেয়েছে। বলো, সত্যি নর? আর, তোমার প্রণাম বে পেয়েছে—বলো, হবে?'

ঠাকুর **বললেন, 'হবে।**'

প্রতাপ হাজরাকে আর পার কে। অন্বস্ত করে না পাক, বিরম্ভ করে আদার করে নিয়েছে। এই তার অসীম প্রতাপ।

হ্দরের মত সেও ছেড়ে গেল দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু তার তো তব্ হবে শেষ সময়।
হ্দরের কি হবে না? তার পক্ষে নরেনের মত ম্রেন্থি নেই বলেই কি এই দীন দশা?
এত বলবান সেবা, এত সহিষদ্ সালিষা, এত অকাতর শ্রন্থ্যা—এ কি ব্যর্থ হবে?
কিছ্ইে কি ব্যর্থ হয়?



'মশাই, আপনার সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছেন।' কে একজন লোক বললে এসে ঠাকুরকে।

'আমার সঙ্গে?' ঠাকুর তো অবাক।

'হ্যাঁ, আপনারই নাম করলে।'

'কোথায় সে লোক?'

'যদ্ব মল্লিকের বাগানে এসেছেন। দাঁড়িয়ে আছেন ফটকের সামনে।'

এখানে নিয়ে এস, এ কথা বললেন না ঠাকুর। এতদ্রে যখন এসেছে তখন ফটক ডিঙিয়ে ভিতরে চলে আসতে দোষ কি, তাও বললেন না। যখন ফটকের সামনে এসেই থেমে পড়েছে তখন নিশ্চয়ই ভিতরে ঢ্কতে কোনো বাধা আছে। নইলে এট্কুপথ আর আসবে না কেন? যাই দেখি গে কে এল। হয়তো হ্দে এসেছে। ও ব্লেই ঢ্কছে না এখানে।

পা চালিয়ে পর্বমর্থো চলে গেলেন ঠাকুর। যা ভেবেছিলেন। হ্দয়ই দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে করজোড়ে। রামসমীপে মহাবীরের মত।

ঠাকুরকে দেখেই পথের ধ্বলোয় ল্রটিয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল অঝোরে। পরিত্যক্ত শিশ্বর মত।

ঠাকুর বললেন, 'ওঠ্। কাঁদিসনি। কাল্লার কী হয়েছে!' বলছেন আর নিজে কাঁদছেন। যেন কাল্লার কিছুই নেই এমনিভাবে নিজের চোখ মৃছছেন গোপনে।

যে যন্ত্রণা দিয়েছে, তারও জন্যে কর্মণা। যে বিরক্ত করেছে, তারও জন্যে অন্তরাগ! শ্বং ভক্তের ডাকেই সাড়া দেন না, যে পরিত্যক্ত তারও ডাকে সাড়া দেন। ছন্টে আসেন নিষেধের গণ্ডি পেরিয়ে। ধ্লোর থেকে তুলে নেন হাত বাড়িয়ে। 'কিরে, এখন যে এলি?'

'তোমার সভেগ দেখা করতে এলাম।'

তোমার সংশ্ব দেখা করতে আসব তার কি সময়-অসময় আছে? হৃদয় কাঁদছে তা কাঁদছেই। বললে, 'আমার দ্বঃখ আর কার কাছে বলব?'

আমার আর কে আছে? শত ফটক বন্ধ হয়ে গেলেও তুমি আছ আমার ফটিকজন। মেয়াদহীন কয়েদখানার বাইরে মৃত্ত প্রান্তরের ডাক। তোমাকে কে আটকাবে? আর সবাই ঠেলুক তুমি ঠেলতে পারবে না।

'তোর আবার কিসের দৃঃখ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'তোমার সণ্গছাড়া হয়ে আছি। সে দ্বংখের কি আর শেষ আছে?'

'বা, তখন যে বলে গোল,' ঠাকুর মনে করিয়ে দিলেন, 'তোমার ভাব নিয়ে তুমি থাকো, আমাকে থাকতে দাও আমার নিজের ভাবে।'

কারার একটা প্রবল ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিল হ্দয়কে। বললে, 'হাাঁ, তখন তো তা বলেছিলাম, কিন্তু আমি তার কি জানি! আমি তার কি ব্রিখ।'

'তাতে কি হয়েছে! এমনিতর দ্বঃখকন্ট আছেই সংসারে।' ঠাকুর সান্থনা দিলেন : 'সংসার করতে গেলেই আছে এমন স্খদ্বঃখ, এমন ওঠা-নামা। তাতে কি! এমনিতে কেমন আছিস? ধান-টান কেমন হয়েছে এবার?'

'মন্দ নয়।' একটা নিশ্বাস ছাড়ল হৃদয়।

'আজ এখন তবে আয়। আজ রোববার, অনেক লোকজন এসেছে, তারা বসে আছে সকলে।'

আমিও কি সকলের মধ্যে একলা নই? আমিও কি বসে নেই এক পাশে? 'শোন, আরেকদিন আসিস। তখন বসে কথা কইব তোর সঙ্গে।' সাদ্যাপ্য হয়ে প্রণাম করল হৃদয়। চোখ মৃছতে-মৃছতে চলে গেল সমৃখ দিয়ে। দুর্দান্ত সেবাও যেমন করেছে, তেমনি যল্মণাও দিয়েছে অফ্রন্ত। ছেলেকে যেমন মান্ত্র করে তেমনি করে নেড়েছে-চেড়েছে ঘষেছে-মেজেছে ঠাকুরকে। রাত-দিন বেহ'স হয়ে থাকতেন, নিষ্পলক চোখে পাহারা দিয়েছে। আজ সবাই তোমরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছ, হৃদয় থাকলে পায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি? অস্থে দ্বখানা হাড় হয়ে গেছি, কিছু খেতে পারি না, আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে খাচ্ছে হ্দয়, যদি খেতে আমার রুচি আসে। বলছে, এই দেখ না আমি কেমন খাই। তুমি শুখু তোমার মনের গ্রেণে খেতে পাচ্ছ না। কাটিয়ে ফেল মনের গ্রেণ। কত করেছে আমার জন্যে। গঙ্গায় নেমে তুলে এনেছে এই ডুবন্ত দেহকে। ফ্লেইে শ্যামবাজারে কীর্তনের সময় ভিড়ে আমার সদি-গিমি হয়, সেই ভয়ে খোলা মাঠে টেনে নিয়ে গেছে। বেলঘরে নিয়ে গেছে কেশবের কাছে। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে লাটসাহেবের বাড়ি দেখিয়েছে। তেমনি যন্ত্রণা দিতেও কস্তর করেনি। ভেবেছিল ওর 'আন্ডারে' আছি, রা করাবে তাই করব। বললে, মা'র কাছে ক্ষমতা চাও, ব্যামোর ওষ্ধ চাও। নইলে আবার মা কি। ওর প্রামশ শুনতে গিয়ে ঘা খেলুম। শম্ভূ মল্লিকের কাছে টাকা চায়, যদি 205

পারে হাতিরে নের লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োরারীর সেই থলেটা। দশ হাজারের থলে। কেবল বিত্তবেসাত জমি-গর্র দিকে লালসা। সিন্দাই-সিন্দাই করে আক্ষালন। জ্বালিয়ে মেরেছে। এমন জ্বল্বনি, পোস্তার উপর থেকে জোরারের জলে লাফিরে পড়ে আত্মহত্যা করতে গিরেছিল্ম।

তারই জন্যে, সেই হৃদয়ের জন্যেই, কাঁদছেন ঠাকুর। যে কাঁদায়, কি আশ্চর্য, তারই জন্যে আবার কাঁদেন। যে বিতাড়িত, তারই জন্যে আবার ছুটে আসেন ব্যপ্ত হয়ে। যে অধাগ্যা, অকর্মণ্যা, তারও জন্যে রেখে দেন আশ্বাসের আতপ্ত।

এ'টে ধরে থাক, কিছ্মতেই ছাড়িসনে, সাধ্য কি তোকে ফেলে রাখে জলের পাশে। পালিয়ে সে কোথায় যাবে, তুই যে তার পা নিয়ে বসে আছিস। ঐ দ্যাখ সে হেসে উঠেছে অন্ধকারে, নিবিড় বনের অন্তরালে ঐ দ্যাখ জেগে উঠেছে শ্কতারা।

সামান্য যাত্রাদলের ছোকরা, তার সণ্গেও ঈশ্বরকথা।

দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে ষাত্রা হচ্ছে। পালা বিদ্যাসন্দর। শেষরাত্রি থেকে শন্তর্ হয়েছে, সকালেও শেষ হয়নি। মন্দিরে মাকে দেখতে এসে ঠাকুর একট্ শন্নেছেন কান পেতে। যাত্রাশেষে ঠাকুরের ঘরে এসেছে অভিনেতারা।

যে ছোকরা বিদ্যা সেজেছিল তার অভিনয়ে ঠাকুর খ্ব খ্নিশ। বললেন, 'বেশ করেছ তুমি। শোনো, যদি কেউ গাইতে বাজাতে নাচতে পট্ন হয়, যে কোনো একটা বিদ্যাতে যদি তার দক্ষতা থাকে, তাহলে চেন্টা করলে সহজেই সে ঈশ্বর লাভ করতে পারে। আমিও তো ভালো য়্যাকটিং করতে পারি। চমকে উঠল ছোকরা। আমার পক্ষেও সম্ভব ঈশ্বর লাভ?

তা ছাড়া আবার কি। কত অভ্যাস করেই না তবে গাইতে-বাজাতে শিখেছ। কত লাফঝাঁপ করেই না রুত করেছ নাচ। সেই অভ্যাসযোগেই লাভ হবে ঈশ্বর। 'আজ্ঞে, কাম আর কামনায় তফাত কি?' জিগগেস করল ছোকরা।

তুচ্ছ লোকের আবার তত্ত্বজিজ্ঞাসা, এই বলে উড়িয়ে দিলেন না ঠাকুর। বললেন, 'কাম যেন গাছের মূল আর কামনা তার ডালপালা। যদি কামনা করতেই হয়, ঈশ্বরে ভিন্তি-কামনা করো। যদি মন্ততা করতেই হয় আমি ঈশ্বরের সন্তান এইভাবে মন্ত হও।'

তাকালেন ছোকরার দিকে। শন্ধোলেন, 'তোমার বিয়ে হয়েছে?' ছোকরা ঘাড় কাত করল।

'ছেলেপ, (न?'

'আজ্ঞে একটি কন্যা গত। আরেকটি হয়েছে।'

'এর মধ্যে হলো-গেলো? এই তোমার কম বয়স! বলে, সাজসকালে ভাতার মলো, কদিব কত রাত!'

সবাই হেসে উঠল।

'সংসারে সূত্র তো দেখলে।' ঠাকুর আবার তাকালেন ছোকরার দিকে। 'যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া।'

'কিন্তু সংসার ছাড়ব কি করে?'

'না, না, ছাড়বে কেন? সংসার করবে কিন্তু মন রাখবে ঈন্বরের দিকে। সেই ষে ছ্রেতারের মেয়ে চাল এলে দের অথচ সর্বক্ষণ হ'্স রাখে ঢে কির ম্যুল ষেন হাতে না পড়ে—তেমনি। ছেলেকে মাই দিছে, খন্দেরের সন্গে কথা কইছে, এক ফাঁকে এক হাতে খোলার ভেজে নিছে ভিজে ধান—'

'মনে রাখব আপনার কথাগবলো।'

'মাঝে-মাঝে এখানে এসো। রবিবার কিংবা অন্য ছ্রটিতে—'

'আজে আমাদের তিন মাস রবিবার। শ্রাবণ, ভাদ্র আর পৌষ। বর্ষা আর ধান কটিবার সময়। আপনার কাছে আসব সে আমাদের ভাগ্য।'

'হ্যাঁ, সবাই মিল হয়ে থাকবে। মিল থাকলেই দেখতে-শ্বনতে ভালো। চারজন গান গাইছে, কিন্তু প্রত্যেকে যদি ভিন্ন স্বর ধরে যাত্রা ভেঙে যায়।'

সবাই মিলে এক স্বর ধরো। এক তরীতে ভাসো। একাকার হয়ে যাও। যাত্রা থেকেই যাত্রা করো।

বললেন ঠাকুর, 'তোমাদের মধ্যে যারা কেবল মেয়ে সাজে তাদের মেরেলি ভাব হয়ে যায়। তাই না? তেমনি যারা রাতদিন ঈশ্বরচিন্তা করে তাদের মধ্যে ঈশ্বরসম্ভার রঙ ধরে। মন ধোপাঘরের কাপড়, তাকে যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।' আমি কেন বিদ্যাসন্দরে শন্নলাম? এর মানে কি? দেখলাম, তাল মান গান নিখতে। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন, নারায়ণই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধরে যাত্রা করছেন। এই ঠাকুরের অবতারবাদ। সকলেই ঈশ্বরের প্রতিবিদ্ব। ঈশ্বরের প্রতিধ্বনি। এই ঠাকুরের আত্মদর্শন। সমস্ত মন ঈশ্বরেক না দিলে ঈশ্বরের দর্শনি হয় না। তেমনি সমস্ত জনে তাঁকে না দেখলেও হয় না দর্শন। মনে-জনে দেখাই ঠিক দেখা।



যে মা-মন্দ্র দেবে তাকে মায়ের জন্যে কাঁদতে হবে। শ্বধ্ব বিশ্বের মায়ের জন্যে নয়, ঘরের মায়ের জন্যে। শ্বধ্ব রহ্মাণ্ডভাল্ডোদরীর জন্যে নয়, সামান্য গর্ভধারিণীর জন্যে। জগৎ ছাড়লেও যাকে ছাড়া যাবে না। সম্যাসী হয়েও যাকে আঁকড়ে থাকতে হবে জপমালার মত। পঞ্চবায়্ব, পঞ্চোযের মত। শ্বধ্ব তাই নয় নিজেকেও মা হয়ে দেখাতে হবে মাঝে-মাঝে। আরো কঠিন কথা, মা-মন্দ্রের দিতে হবে একটি পর্যাণ্ড ম্তি, একটি শরীরী তর্জমা, একটি শাশ্বতী প্রতিলিপি।

সব প্ররোপ্রির করে গিরেছেন ঠাকুর। তাইতো তাঁর মন্দ্র এত প্রাণময়। তার শক্তি এত উল্জীবনী। তার অর্থ এত গভীরগ।

ক্র-বরের চেরেও মারের, চন্দ্রমণির মুখখানি বেশি স্কুন্দর দেখেছেন। মারের মুখখানি মনে পড়তেই ছুড়ে দিলেন গণ্গামরীর হাত, ছেড়ে এলেন বৃশাবন। কিসের শ্রীমতীর সাধন শ্রীমতী মাতার কাছে! মা বলিতে প্রাণ করে আনচান—' একেবারে নাড়ী ধরে টান মারে। মা মরে যাবার পর এমন কাল্লা কাঁদলেন, নির্বিকল্প সন্ন্যাসেও কুলোল না। এমন মা। এমনই মহীয়সী জীবিতাশা! তারপর নিজে রুপ ধরে দেখালেন মা কেমন। চুল এলিরে বক্তরা দেককারীর নিয়ে কোল পেতে বসলেন মাটির উপর। রাখাল দেখল মা বসে আছে। সোজাস্কুজি কোলের উপর গিয়ে বসল, দ্বেরের ছেলের মত পান করতে লাগল মা'র স্তন্যস্থা। এই তো না-হর হল যারা স্বগণ-স্বজন তাদের জন্যে, কিন্তু আর সকলের কী হবে, তাদের মা কোথার? শ্বের্ মল্লে, মুখের কথার কি সাধ মেটে, না, বক্ত ভরে? আমাদের একটি ম্তি চাই, প্রতিমা চাই। প্রমিতা, প্রক্ষ্কুটা প্রতিমা। মল্লের উল্জব্বল উচ্চারণ। ঘনীভূতা নিয়তিন্থিতি।

ঠিক কথা। এই দেখ সেই মন্তের মৃতি, সান্দ্রীভূতা স্মিতজ্যোৎসনা। বলে প্রতিষ্ঠা করলেন সারদামণিকে। চেয়ে দেখ এই মৃতির দিকে, একে মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে কিনা এবং ডাকবার সংগ্য-সংখ্য মনে এই আশ্বাস আসে কিনা যে সাড়া পাব! দ্বর্গাদ্বর্গতিহরা জনমজলধিতারিণী মা। শংখ্যন্ত্র্দোভজ্বলা স্মৃশ্সা। ভবভন্ন-দ্রাবিণী দীনবংসলা।

রাখালের মত তারকও এসে দেখল ঠাকুর নয়, মা বসে আছেন। কোথায় পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করবে তা নয়, লাজ্বক শিশ্বর মত ঠাকুরের কোলের মধ্যে মাথা গংঁজে দিল। কি রে, আমি কে? অমন করলি কেন?

তুমি ? তুমি আমার মা। তোমার চাহনিতে সেই নিমল্রণ।

'হ্যাঁ রে. তোকে আগে কোথাও দেখেছি?'

আমি দেখেছিলাম একদিন রামবাবন্ধ বাড়িতে। সিমলেতে তাঁর বাড়ির কাছেই আমার বাসা। গিয়ে দেখি একঘর লোক, বাইরেও উদ্বেল জনতা। কি যেন দেখতে কি যেন শ্নতে সবাই উল্মন্থ-উৎসন্ক। ভিড় ঠেলে গেলাম এগিরে। গিয়ে দেখলাম আপনাকে। আহা কি মনোহর দর্শন। অম্তমহোদধি বসে আছেন শালত হয়ে। ভাষার্ড় অবস্থার। কল্পেকোটিসোল্বা। জগংগন্ন,জগলাথ। আড্ড ভাবজড়িত স্বরে বলছেন, আমি কোথার? কে একজন বললে, রামের বাড়িতে। কোন রাম? ভারার রাম। তখন ফিরে পেলেন সন্বিং।

বলতে লাগলেন সমাধির কথা। কাকে বলে সমাধি? সমাধি কয় রকম? কিসে কেমন অনুভতি।

সে এক অপূর্বে বর্ণনা।

সমাধি পাঁচ রকম। পিপীলিকা, মৎসা, কপি, পক্ষী আর তির্যক। কখনো বার্য় ওঠে পি'পড়ের মত শিরশির করে। কখনো ভাবসমন্দ্রে আত্মা মাছের মতো খেলা করে। আনন্দে সাঁতার কাটে। কখনো বা পাশ ফিরে ররেছি, মহাবার্র পাশ থেকে ঠেলতে থাকে, আমোদ করতে চায়। আমি চুপ করে থাকি, টুং শব্দও করি না। কিন্চু নিঃসাড় হয়ে কাঁহাতক থাকা বায়? বানরের মত লাব্দা লাফ দিয়ে মহাবার্র উঠে বায় সহস্রারে। তাই তো, দেখ না, মাঝে-মাঝে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি। তারপর আবার পাখি হয় মহাবার্র। এ ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ ডালে উড়তে থাকে। যেখানটার বসে সেখানে যেন আগ্রন জরলে। ম্লাধার থেকে স্বাধিন্ঠান, স্বাধিন্ঠান থেকে হ্দয় এমনি উড়ে-উড়ে বেড়ায়। শেষে এসে মাথায় আগ্রয় নেয়। তির্যকও প্রায় তাই। লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে না, একে-বেকে চলে। তারও শেষ লক্ষ্য ঐ মাথা। ঐ কুলকু ভলিনী। ম্লাধারে কুলকু ভলিনী। ঐ কুলকু ভলিনী জাগলেই শেষ সমাধি।

আমরা কি অত সব পারব? মহাবায়্র সঙ্গে কি আমাদের মহাসাক্ষাৎকার হবে? নিয়ে যাবে সেই প্রক্ষাটিত শতদলের মর্মকোষে?

কেন হবে না? শৃধ্য পর্নাথ পড়লেই হবে না। শৃধ্য শৃকনো চবি তচর্বণে হবে না। তাঁকে ডাকলে হবে। তাঁর জন্যে কাঁদলে হবে। তাঁকে ভালোবেসে তাঁর জন্যে ব্যাকুল হলে হবে।

কামা কখনো প্রোনো হয় না। এর কামার সঙ্গে মেলে না ওর কামা। প্রত্যেকটি কামা মৌলিক। নিত্যনতুন।

বিষয়িচিন্তাই মনকে দেয় না সমাধিন্থ হতে। আবার বলতে লাগলেন ঠাকুর, সূর্য উঠলে পদ্ম ফোটে। কিন্তু মেঘে যদি সূর্য ঢাকা পড়ে তা হলে আর পদ্ম তার দল মেলে না। তেমনি বিষয়মেঘে জ্ঞানসূর্য ঢাকা পড়লে ফোটে না আর ভক্তিকমল। আরেকরকম সমাধি আছে। যাকে বলে উন্মনা-সমাধি। ছড়ানো মন হঠাং কুড়িয়ে আনা।

এ কি যে-সে কথা? মান্বের মন সরষের প্রাটল। প্রাটল খ্লে সরষে ছড়িয়ে পড়লে ওদের কুড়িয়ে এনে ফের প্রটলি বাঁধা কি সোজা কথা? একট্ন মন হয়তো গ্রিটয়ে এনেছে অমনি কোখেকে বিষয়িচনতা এসে উদয় হল, দিল সব ছত্রখান করে। সেই নেউলের গলপ জানো না? ন্যাজে ইট-বাঁধা নেউল? দেয়ালের গতে, তার নিভ্ত সমাধির কোটয়ে আছে দিব্যি আরামে, ঐ ইটের টানে বারে-বারে বেরিয়ে পড়ে গর্ত থেকে। যতবারই গতের্বর মধ্যে স্বস্থানে বসতে যায় আরামে, ইটের জোরে ততবারই এসে পড়ে বাইরে। বিষয়িচনতাও অমনি। যতই মন ঈন্বরের পাশটিতে এসে বসতে চায় ততই বিষয়িচনতা টেনে বের করে দেয়। ঘটায় যোগজংশ।

উন্মনা-সমাধি কেমন জানো? সেই থিয়েটারের ড্রপ উঠে যাওয়া। দর্শ কেরা পরস্পারের সপে গলপ করছে, হাসি-ঠাট্টা করছে, অর্মান থিয়েটারের পদা উঠে গোল। তখন সকলের মন সহসা অভিনিবিষ্ট হল অভিনয়ে। আর নেই তখন বাহাদ্দিট, বাহাচতনা। যেন উঠে পড়ল মায়ার পদা। জেগে উঠল যোগচক্ষ্য। আবার খানিকক্ষণ পর যখন নেমে এল মায়ার পদা, মন আবার বহিম্ব হয়ে গেল। আবার শ্রহ হল গালগলপ, বিষয়কথা। যে-কে-সে।

তাই বা মন্দ কি। সংসারী লোকের পক্ষে যত বেশি উন্মনা হওয়া যায়! যত বেশি ঘরে থেকে নিজেকে অনুভব করা যায় বনবাসীর মত!

উদ্মনা হতে-হতেই স্থিত-সমাধি হয়ে ষাবে। একেবারে বিষয়বৃদ্ধি ত্যাগ **হলেই** স্থিত-সমাধি। সর্বক্ষণই বাহ্য**জ্ঞানশ**্ন্য।

রাম-লক্ষ্মণ পম্পাসরোবরে গিয়েছেন। লক্ষ্মণ দেখলেন, জলের ধারে বসে আছে একটা কাক। পিপাসার্ত তব্ খাচ্ছে না জল। কেন, কি হল? রামকে জিগাগেস করলেন লক্ষ্মণ। রাম বললেন, ভাই, এ কাক পরমভন্ত। অহনিশি রামনাম করছে। ভাবছে জল খেতে গেলে পাছে রামনাম জপ ফাঁক হয়ে যায় তাই ঠোঁট দিয়ে জল-স্পর্শ করছে না।

নামস্বাই হরণ করেছে তার দেহপিপাসা।

সংসারীলোকের সেই একমাত্র উপায়—নামজীবিকা। হরিনামকৃতা মালা পবিত্রা পাপ-নাশিনী।

শ্বে তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। তাঁর নাম করে। তাতেই জাগবে কুলকুণ্ডালনী। জাগো মা কুলকুণ্ডালনী, তুমি নিত্যানন্দস্বর্পিনী, প্রস্কৃত ভূজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী। ঐ কুণ্ডালায়িত সাপ ফণা না তুললে কিছ্বই হবে না। ও জাগলেই টেতনা, ও জাগলেই ঈশ্বরদর্শন।

ন্যাংটা বলতো গভাঁর রাত্রে অনাহত শব্দ শোনা যায়। এই শব্দ আবার শোনবার জন্যে তপস্যা। এই প্রণবের ধর্নন। ঐ ধর্নন উঠছে ক্ষীরোদশায়ী পররহার থেকে, প্রতিধর্ননি জাগছে নাভি মালে। অনাহত শব্দ ধরে এগালেই পেশছানো যার রহেরর কাছে, যেমন কল্লোল শানে পেশছানো যায় সমাদে। কিন্তু যতক্ষণ দেহের মধ্যে আমি-আমি রব উঠছে ততক্ষণ শোনা যাবে না সেই শব্দ, দেখা যাবে না সেই শেষ-

মনুশ্বের মত শন্নছিল সব তারক আর ভাবছিল এমন ভাগ্য কি হবে যে এই মহা-সমাধিদ্থ মহাপ্রেয়ের কুপা আমি পাব?

শ্বধ্ কৃপা নয়, কোল দেব তোকে।

तामवाद, वलालन काँट्स हाल द्वरथ, 'এथाटन स्थरत यादन ठातींछै।'

'বাড়িতে বলে আর্সিন।'

'তাতে কি?' উড়িয়ে দিলেন রামবাব্।

একটা অতি তুচ্ছ কথা কিছন নয়। সত্যের ছোট-বড় নেই, তুচ্ছ-উচ্চ নেই, সত্য সব সময়েই সত্য, সর্বাবন্ধায় জগৎপ্রদীপ সূর্যের মতো বৃহত্তেজা।

খ্জতে-খ্জতে চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরে তারকের এক বন্ধরে বাড়ি, সেই তাকে নিয়ে যাবে পথ দেখিয়ে। বড়বাজার থেকে চলতি নোকোয় চলে এসেছে শনিবার, আফিসের ছর্টির পর। বন্ধরে বাড়ি হয়ে ঠাকুরের কাছে পেণছরতে-পেণছরতে প্রায় সন্ধ্যে।

প্রথমেই টেনে নিজেন কোলে। দ্বংখদারিদ্রনাশিনী সর্ববাশ্ধবর্ণিণী মারের মত। আরতির কাঁসরহণ্টা বেজে উঠল। ঠাকুর জিগগেস করলেন তারককে, 'তুমি সাকার মানো না নিরাকার?' 'নিরাকারই আমার ভালো লাগে।'

না রে, শক্তিও মানতে হয়।' বলে ঠাকুর উঠলেন। টলতে-টলতে এগন্তে লাগলেন কালীমন্দিরের দিকে। কেন কে বলবে তারকও তাঁর পিছন্-পিছন্ চলতে লাগল। প্রতিমা প্রস্তর ছাড়া কিছন নয়, রাহন্রসমাজে ঘ্রবে-ঘ্রের এই শিক্ষাই পেয়েছিল তারক। অথচ, কি আশ্চর্য, এই পাষাণাকারা প্রতিমার কাছে ভাববিভার হয়ে প্রণাম করছেন ঠাকুর। শন্ধ্ন শন্কনো মাথা নোয়ানো নয়, হৃদয়কে জল করে প্রতিমার পাঁয়ের উপর নিঃশেষে ডেলে দেওয়া।

স্থাণনে মত দাঁডিয়ে রইল তারক।

সহসা কে যেন বলে উঠল তার মর্মের কানে-কানে : 'অত গোঁড়ামি কেন? এত সম্পীর্ণতা কিসের? রহা তো ভূমা, সর্বব্যাপী। তাই যদি হয় এই প্রতিমার মধ্যেও তিনি আছেন। সেই বিভূকে প্রস্তরম্তিতে প্রণাম করতে দোষ কি?'

মাথা নত হয়ে এল তারকের।

নীলঘনশ্যামা ভবতারিণীর সামনে সে রাখল তার প্রণিপাত।

ঠাকুর বললেন, 'আজ রাত্রে এখানেই থেকে যাও না।'

কত বড় প্রলোভনের কথা। কিন্তু তারক বললে সহজ স্বরে, 'বন্ধ্র সংখ্য এসেছি। উঠেছি তার ওখানে। কথা দিয়ে এসেছি ওখানেই থাকব রাগ্রে।'

'কথা দিয়ে এসেছ?' ঠাকুর উল্লসিত হয়ে উঠলেন, 'এর উপরে আর কথা নেই। ঐ সামান্য একট্ব কথা রাখাই হচ্ছে তপস্যা। সত্য কথার মত বড় তপস্যা আর নেই কলিতে।'

সব মাকে দিয়েছিল ম কিন্তু সত্য দিতে পারল ম না।

মাড়োরারী ভক্তরা আসে ঠাকুরের কাছে। খালি হাতে নর, নানারকম ফল-মিষ্টার্র নিয়ে। থালা সাজিয়ে। গোলাপজলের গন্ধ ছিটিয়ে। আমি ওসব কিছু নিতে পারি না। বলছেন ঠাকুর। ওদের অনেক মিথ্যা কথা কয়ে টাকা রোজগার করতে হয়। গোলাপজলের গন্ধে কি সেই অপলাপের গন্ধ ঢাকা পড়বে?

সরলভাবেই বলছেন সব মাড়োয়ারীদের, বোঝাচ্ছেন। 'দেখ ব্যবসা করতে গেলে সত্যকথার আঁট থাকে না। ব্যবসায়ে তেজী-মন্দি আছে, তখন মিথ্যে চালাতে হয়। মিথ্যে উপায়ে রোজগার করা জিনিস সাধ্দের দিতে নেই। শৃদ্ধ জিনিস সত্য জিনিস সাধ্দের দেবে। সত্যপথেই ঈশ্বরের সাক্ষাংকার।'

তুমি কী করেছ তপস্যা? কিছ্ম করিনি। শাধ্য মোনাবলম্বন করেছি। তাতেই তোমার সিম্থি হয়েছে।

তাতেই ?

হাঁ, তার মানে মোনাবলম্বন করে ছিলে, ফলে তুমি মিধ্যে বলোনি। মিধ্যা না বলাটাও এক হিসেবে সতা বলা।

সকলস্ক্রসল্লিবেশ ঠাকুর তাকালেন তারকের দিকে। বললেন, 'বেশ কাল এসো।' সত্যমেব জয়তে, নান্তম।



কিন্তু কাল কি আর আসবে ইহকালে?

ঠিক আসবে যদি তিনি কৃপা করেন। যিনি কোল দিয়েছেন তিনি কি করেননি কুপা?

পর্রাদন সন্ধ্যের আগে ঠিক এসে হাজির।

ওরে এসেছিস? তোর জন্যে মা-কালীর প্রসাদী ল্ব্রচি-তরকারি রেখে দির্মেছ। কিরে, আজ রাত্রে থাকবি তো এখানে? সামনের ঐ দক্ষিণের বারান্দায় শ্ববি, কেমন? আজ রাতে কেউ এখানে থাকবে না। শ্বধ্ব তুই আর আমি।

যেন কতকালের চেনা। কত দেশ ঘ্রেছেন ওকে সঙ্গো করে। তোর নাম কি, তোর বাপের নাম কি, কোথায় তোর বাড়ি, কিছ্বর খোঁজখবরে দরকার নেই। শ্ব্র তুই এলি আর আমি নিল্ম। তুই আর আমি এ দ্বরের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডলীলা। শ্ব্র শিলা নয় রে, লীলা। শ্বর কুরুক্ষেত্রের কুষ্ণ নয়, রাধাকৃষ্ণ।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এক সাধ্য এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। এরা কৃষ্ণ মানে, কিন্তু রাধাবিহীন কৃষ্ণ। এদের মতে রাধা বলে কিছু নেই। খাজাঞ্চির ঘরের কাছে আছে কিন্তু কোনো দেবমন্দিরেই প্রণাম করতে আসে না। মায়ের মন্দিরে শিবের মন্দিরে তো নয়ই, রাধাগোবিন্দের মন্দিরেও নয়।

সাধ্রর ইচ্ছে ঠাকুরের ভক্তেরা ওর কাছে এসে সমবেত হয়, শোনে ওর কথাবার্তা। এমনিতে বেশ খাঁটি সাধ্র, কিন্তু দোষের মধ্যে, শ্বকনো।

সকলে তাকায় ঠাকুরের দিকে। ঠাকুর বললেন, 'হতে পারে ওর ভালো মত, কিল্ডু আমার প্রাণের মতো নয়। ভগবানের লীলা চাই।'

লীলা ভূবনপাবনী। মা আর ছেলে। বর আর বধ্। প্রভূ আর দাস। বন্ধ্ব আর স্থা।

নারদ শ্বারকায় এসে হাজির। ষোলো হাজার দ্বী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে বাস করছেন তা একবার দেখে যেতে হবে দ্বচক্ষে। বিশ্বকর্মার নির্মাণকোশলের পরাকাষ্টা, কী স্কুলর-স্মহান রাজপ্র ! নির্ভারে প্রবেশ করল নারদ, একেবারে নিস্তৃত অল্ডঃপ্রে। গিয়ে দেখল র্কিমুলী রঙ্গখচিত চামর দিয়ে ব্যজন করছে শ্রীকৃষ্ণকে। নারদকে দেখে উঠে পড়লেন শ্রীকৃষ্ণ, বসবার জন্যে মহার্ঘ আসন দিলেন, নিজের হাতে ধ্রে দিজেন তার পদব্যাল। শৃথ্য তাই নয়, সেই পা-ধোয়া জল রাখলেন নিজের মাধার উপর। বললেন, প্রভ্, আপনার কোন কাজ সাধন করব বল্ল। '

নারদ বললে, 'আর কিছু নয়, যেন আপনার চরণম্বয়ের ধ্যানে আমার স্মৃতি সতত

নারদ নিম্ফান্ত হয়ে আরেক মহিষীর ঘরে প্রবেশ করল। গিয়ে দেখল সেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্থাীর সংগ্যে পাশা খেলছেন। নারদকে দেখে তেমনি পদবন্দনা করে জিগগেস করলেন শ্রীকৃষ্ণ, 'প্রভু, আপনার কী প্রিয় সাধন করব?'

তেমনি এক-এক ঘরে যাচ্ছে নারদ, এক-এক অভিনব দৃশ্য দেখছে। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ দিশ্পালন করছেন, কোথাও হোম বা সান্ধ্যবন্দনা করছেন, কোথাও অস্ত্রবিদ্যা দিখছেন, কোথাও অস্ব হসতী বা রথপ্রেঠ বিচরণ করছেন। কোথাও বা শনুয়ে রয়েছেন পর্যাণ্ডেক, কোথাও বা মন্ত্রীদের সভেগ বসেছেন মন্ত্রণায়, কোথাও বা গোদান করছেন রাহ্মণদের। কোথাও স্নান করতে চলেছেন, হাস্যালাপ করছেন প্রিয়ার সভেগ, কোথাও বা পত্রকন্যার বিয়ের আয়োজন করছেন।

নানা ভাবে অবস্থিত। নানা লীলায় উল্ভিন্ন।

তখন নারদ বললে করজোড়ে, 'হে যোগেশ্বর, আজ দেখলাম আপনার যোগমায়ার প্রভাব। এবার আমাকে অন্মতি কর্ন, আমি সকল লোকে আপনার ভুবনপাবনী লীলাগান গেয়ে বেড়াই।'

প্রে, তুমি মোহগ্রদত হয়ো না।' বললেন গ্রীকৃষ্ণ, 'লোকশিক্ষার জন্যে আমি এর্প করে থাকি।'

আবার দেখ, রাহ্মমন্থ্রতে শয্যা ছেড়ে জলস্পর্শ করে পরমাত্মার ধ্যান করি। অন্ধকারের পরপারে যাঁর বাসা সেই পরমাত্মা।

সেই এক প্রয়ংজ্যোতি, অনন্য, অব্যয়, নিরুদ্তকক্ষম ব্রহ্মনামা প্রন্থ। উদ্ভব আর বিনাশের মধ্যে যে শক্তি সেই শক্তিতেই যাঁর সত্তা ও আনন্দস্বর্পত্বের উপলব্ধি। আবার যেমন ধরো নিত্যগোপাল। এত বড় ভক্ত, ঠাকুরের মতে যে পরমহংস অবস্থা পেয়েছে তার সংগ্র মিশতে বারণ করছেন তারককে। বলছেন, 'দ্যাখ তারক, নিত্যগোপালের সংগ্র বেশি মিশিসনে। ওর আলাদা ভাব। ও এখানকার লোক নয়।' তেইশ-চন্বিশ বছরের ছেলে এই নিত্যগোপাল। বিয়ে-থা করেনি। বালকস্বভাব। নিয়ত বাস করে ভাবরাজ্যে। ডিমে তা দেওয়া পাখির দ্ভির মতো ফ্যালফেলে। ঠাকুর বলেন, পরমহংস অবস্থা। তাই দেখেন গোপালের মত।

গিরিশের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বসতে গিয়ে দেখেন আসনের কাছে একখানা খবরের কাগজ পড়ে আছে। যত বিষয়ব্যাপারের কথা, পরনিন্দা আর পরচর্চা। ইশারায় বললেন কাগজখানা সরিয়ে নিতে। কাগজ সরাবার পর বসলেন আসনে।

সেখানে নিত্যগোপাল এসেছে।

'কি রে, কেমন আছিস?'

'ভালো নেই।' বললে নিতাগোপাল। 'শরীর খারাপ। বাখা।'

'দ্ৰ-এক গ্ৰাম নিচে থাকিস।'

'লোক ভালো লাগে না। কত কি বলে, ভয় হয়। আবার জোর করে ভয় কাটিরে উঠি।' '৬ই তো হবে। তোর আছে কে?'

'এক তারক আছে। সর্বদা সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। কিল্তু সময়ে-সময়ে ওকেও ভালো লাগে না।'

এত উচ্চভূমিতে আছে নিত্যগোপাল তার সংগ্যে সন্দেতে কথা হয় ঠাকুরের। 'তুই এসেছিস?' অমনি আবার উত্তর দেন নিগ্ঢ়ে স্বরে, 'আমিও এসেছি।'

ভাবাবস্থায় নিত্যগোপালের বৃক রক্তবর্ণ। কিন্তু ভাব প্রকৃতিভাব। বলরামের বাড়িতে ভাবাবস্থায় নিত্যগোপালের কোলের উপর পা ছড়িয়ে দিলেন ঠাকুর। ঠাকুর সমাধিস্থ, আর নিত্যগোপাল কাদতে লাগল অঝোরে।

একট্ব প্রকৃতিস্থ হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'নিত্য থেকে লীলা, লীলা থেকে নিত্য, তোর কোনটা ভালো?'

'দুইই ভালো।' বললে নিত্যগোপাল।

'তাই তো বলি, চোখ ব্রজলেই তিনি আছেন আর চোখ চাইলেই তিনি নেই?' সেদিন বেই নরেন গান ধরল—সমাধিমন্দিরে মা কে তুমি গো একা বসি, অমনি ঠাকুর সমাধিম্থ হয়ে গেলেন। সমাধিভণ্গের পর ঠাকুরকে বসানো হল আসনে, সামনে ভাতের থালা। সমাধির আবেশ এখনো কাটেনি সম্পূর্ণ, দুই হাতেই ভাত

খেতে শ্বর্ করে দিলেন। শেষে খেয়াল হলে বললেন ভবনাথকে, তুই খাইয়ে দে। ভবনাথ খাওয়াতে লাগল। ঠিকমত খাওয়া হল না আজ, বেশির ভাগই পড়ে রইল। বলরাম বললে, 'নিত্যগোপাল কি পাতে খাবে?'

'পাতে ? পাতে কেন ?' ঠাকুর প্রায় ধমকে উঠলেন।

'সে কি. আপনার পাতে খাবে না?'

নিতাগোপালও ভাবাবিষ্ট। ঠাকুর এসে বসলেন তার পাশটিতে। যে পাতেই তোকে দিক, তোকে আমি খাইয়ে দি নিজের হাতে। তুই আমার গোপাল।

সেই গোপাল সেন। অনেক দিন হল সেই যে একটি ছোটু ছেলে আসত এখানে, এর ভেতর যিনি আছেন সেই মা তার বৃকে পা রাখলে, মনে নেই? বললে, তোমার এখনো দেরি আছে, আমি পারছি না থাকতে ঐহিকদের মধ্যে। এই বলে যাই বলে বাড়ি চলে গেল। আহা, আর ফিরে এল না। তারপর শ্নলাম দেহত্যাগ করেছে। সেই গোপালই নিত্যগোপাল।

এমন যে নিতাগোপাল তার সঙ্গে মিশতে বারণ করলেন তারককে।

'ওরে সেখানে তুই যাস?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

বালকের মতো সরল মুখে বললে নিত্যগোপাল। 'যাই। নিয়ে যায় মাঝে-মাঝে।' সে একজন গ্রিশ-বগ্রিশ বছরের স্থালোক। অপার ভান্তমতী, ঠাকুরে দন্তচিন্ত। নিত্য-গোপালের অপুর্ব ভাবাবস্থা দেখে বড় আকৃষ্ট হয়েছে, তাকে সম্তানর্পে স্নেহ করে, কখনো-কখনো নিয়ে যায় নিজের বাড়িতে।

'ওরে, সাধ্য সাবধান।' শাসনবাণী উচ্চারণ করলেন ঠাকুর। 'বেশি বাসনে, পড়ে বাবি। কামিনীকাঞ্চনই মারা। মেরেমান্ব থেকে অনেক দ্রে থাকতে হর সাধ্কে। ওখানে সকলে ভূবে যার। বহুনা-বিষয়েও ভূবে গিয়ে থাবি থাছে সেখানে।' নিত্যগোপালের পরমহংস অবস্থা আর স্থালোকটিও অশেষ ভব্তিসম্পলা। তব্ত কি অমোঘ শাসন। শাসনবেশে কি কর্বা! সাধ্য সাবধান! কে জানে লোহগ্<sub>হের</sub> কোন অসতর্ক ছিদ্রপথে সাপ ঢ্কবে! পরমহংস হয়েছ বলেই মনে কোরো না তোমার আর পতন হবার সম্ভাবনা নেই। স্বতরাং, সাধ্য সাবধান!

সেই নিত্যগোপাল অবধ্ত হয়েছে। জ্ঞানানন্দ অবধ্ত। চিতাভঙ্গাভূষোভজ্বল দ্বিতীয় মহেশ। পরনে রম্ভবাস হাতে চিশ্লে গলায় নাগস্ত্র। করে পানপার মৃথে মন্দ্রজাল বনে-গ্রে সমান্ত্রাগ সম্যাসী।

ঠাকুর তাই ঠিকই বলেছিলেন, ওর ভাব আলাদা। ও এখানকার নয়।

ওরা একডেলে গাছ, আমি পাঁচডেলে। আমার পাঁচফ্লের সাজি।

মনের আনন্দে সে রাতে আর ঘ্রম এল না তারকের। একটি মৃদ্রমিঠে স্বগন্ধের মতো উপভোগ করতে লাগল সেই অনিদ্রাট্রকুকে।

মাঝরাতে চেয়ে দেখল ঠাকুর দিশ্বসন হয়ে ভাবের ঘোরে ঘ্রছেন ঘরের মধ্যে আর কি সব বলছেন নিজের মনে। খানিক পরে বেরিয়ে এসেছেন বারান্দায়। বলছেন জডিতস্বরে, 'ওগো, ঘ্রমিয়েছ?'

ধড়মড় করে উঠে বসল তারক। বললে, না তো, ঘ্রম্ইনি। 'ঘ্রমোওনি? তবে আমাকে একটু রামনাম শোনাও তো।'

কি ভাগা, তারক উঠে বসে রামনাম শোনাতে লাগল।

রাত তিনটে বাজলেই আর ঘ্রুম্বতে পারেন না ঠাকুর। এমনিতে ঘ্রুম দ্ব-এক ঘণ্টার বেশি নয়, বাকি সময় যতক্ষণ জীবভূমিতে থাকেন, নাম করেন। যারা থাকে তাঁর কাছাকাছি সকলকে ডেকে তোলেন। ওরে ওঠ, আর কত ঘ্রুম্বি? উঠে একবার ভগবানের নাম কর।

এক-এক দিন খোল করতাল নিয়ে এসে বাজনা শ্রের্ করে দেন। কীর্তনের ধ্য় লাগান। তারপর নাচেন ভাবের আনন্দে ভরপরে হয়ে। ওরে তোরাও নাচ। লজ্জা কিসের? হরিনামে নৃত্য করবি তাতে আর লজ্জা কি! লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। যে হরিনামে মন্ত হয়ে নৃত্য করতে পারে না তার জন্ম বৃথা! নাচছেন আর দর-দরধারে অশ্র্র করছে।

বাক্যে যা বলবে মনে যা ভাববে বৃদ্ধি দিয়ে যা নিশ্চয় করবে সবই অপণি করবে ঈশ্বরকে। সংকলপবিকল্পকারী মনকে নিরোধ করে ভক্তিভরে ভক্তনা করলেই মিলবে অভয়। স্তরাং স্বীয় প্রিয়ের নাম করো। লভ্জা ত্যাগ করে অনাসন্ত হয়ে বিচরণ করে সংসারে। অনুরাগ উদিত হলেই চিত্ত বিগলিত হবে, কখনো হাসবে কখনো কাদবে কখনো রোদন-চীংকার করবে কখনো বা উন্মাদের মত নৃত্য করবে। বায়ু আশ্ন সরিং সম্দুদ্র দিক দুম আকাশ নক্ষর সমস্ত কিছুকে শ্রীহরির শরীর জেনে অননামনে প্রণাম করবে। যে ভোজন করে তার যেমন প্রতি গ্রাসেই একসংগ্য তুদ্দি প্রতি ও ক্ষ্বিয়বৃত্তি হয় তেমনি যে ভজনা করে তারও নাম করার সম্পে-সভগই ভক্তি, ঈশ্বরের অনুভব ও বৈরাগ্য এসে পড়ে। 'ভক্তিবিরিক্তর্ভগবংপ্রবোধঃ।' এই ভজনাতেই পরা শান্তি, আর কিছুতে নয়।



শিখে রাখ, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন। সামনে মাতাল, তাকে ধর্ম কথা বলতে গেলে হয়তো কামড়ে দেবে। বরং তার সঞ্চো একটা সম্পর্ক পাতা, খুড়ো বলে ডাক, হয়তো তোকে আদর করে বসবে। দেখবি, শুনবি, বলবি নে। অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করার চেয়ে সহ্য করা ভালো। তুই কি কার্ দম্ভমুম্ভের কর্তা যে তোর শাসনে শোধন হবে? যিনি শাসন করবার ঠিক করবেন। তুই বিচারের ভালোনদদ কী ব্রবিস? আর শোন, তৈরি অম ছাড়বিনে কখনো। যদি ডাল-ভাত জনুটে থাকে তাই খেয়ে নে, পোলাওয়ের আশা করবি নে। কাঠের মালা আর ঘেট্ ফুল পেয়েছিস তাই দিয়ে সেরে নে শিবপ্জো। কবে জবাফ্ল আর স্ফটিকের মালা পাবি তারই জন্যে বসে থাকবি পথ চেয়ে?

ভক্ত হবি, তাই বলে বোকা হবি? তোর হক ছাড়বি, স্বত্ব খোরাবি? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক-ঠিক জিনিস দিলে কিনা দেখে তবে দাম দিবি। ওজনে কম দিল কিনা দেখে নিবি যাচাই করে। আবার যে সব জিনিসের ফাউ পাওয়া যায় সে সব জিনিস কিনতে গিয়ে ফাউটি পর্যন্ত ছেড়ে আসবিনি।

মোট কথা, সরল হবি, উদার হবি, বিশ্বাসী হবি। তাই বলে বোকা বাদর হবি না। কাছাখোলা, আলাভোলা নেলাখেপা হবি না।

'অনেক তপস্যা, অনেক সাধনার ফলে লোকে সরল হয়, উদার হয়। সরল না হলে পাওয়া যায় না ঈশ্বরকে। সরল বিশ্বাসীর কাছেই তিনি আপনার স্বর্প প্রকাশ করেন।' বললেন ঠাকুর।

আর শোন, কামা পেলেই কাঁদবি।

বিকেলে দক্ষিণেশ্বরে বালকের মত রামলালের কাছে বসে কাঁদছেন ঠাকুর : 'আমি একট্ব খাঁটি দ্বধ খাব। কালীবাড়িতে বে দ্বধ খাই তাতে স্বাদগন্ধ নেই। বড় সাধ শাদা-শাদা ধোবো-ধোবো মেটো-মেটো গন্ধ এমন একট্ব খাঁটি দ্বধ খাই। একট্ব খাওয়াতে পারিস রামনেলো? বাজারে কি গয়লাবাড়িতে গিয়ে দেখ দেখি মেলে কিনা!'

ঘ্রে এল রামলাল। হাত খালি। দ্বধের বিন্দ্ববিসর্গও কোথাও নেই। তবে কি হবে? পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন ঠাকুর।

এদিকে বলরামের স্থাী তার গৃহে বসে দৃংধ জনাল দিচ্ছে আর কাঁদছে। বোগেন-মা কাছে বসে, তাকে লক্ষ্য করে বলছে, দেখ দিদি, এমন দৃংধ, প্রাণভরে ভগবানকে খাওরাতে পারলমে না। এ দিয়ে কেবল বাড়ির লোকের পেটপ্রেলা হবে। এক কাজ করবি দিদি? যাবি দক্ষিণেশ্বর?'

যোগেন-মা তো স্তম্ভিত।

'রাত হয়ে এসেছে কেউ টের পাবে না। চল খিড়াক খনলে বেরিয়ে পড়ি। প্রাণ বড় উচাটন হয়েছে, ঠাকুরকে একটন খাইয়ে আসি খাঁটি দন্ধ। তুই যদি সঙ্গে যাস— যাবি?'

'যাব ।'

আধসেরটাক দ্বধ নিলে একটা ঘটিতে করে। বাটি ঢাকা দিয়ে গামছা জড়ালে। তারপর গা ঢাকা দিয়ে চলল দক্ষিণেশ্বর। সেই একরাজ্যের পথ। তাও কিনা পায়ে হে\*টে!

সমস্ত বন্ধনবেন্টনী লাখ্যন করে এ সেই ডাক। এ ডাক নিরবিধি, এ ডাক প্থিবী ছাড়িয়ে।

ঠাকুরের ঘরে ঢ্রকল এসে দ্বজন। হাতে গামছা-বাঁধা ঘটি। প্রদাকত হলেন ঠাকুর। শ্বধোলেন, 'দ্বধ এনেছ ব্রিঝ?'

'আজে হ্যাঁ—'

'বিকেল থেকেই মনে হচ্ছে একটা ধেবো-ধোবো মেটো-মেটো খাঁটি দা্ধ খাই। তাই নিয়ে এসেছ তোমরা—'

যেন নন্দরানীর সামনে গোপাল, তেমনি ভাবে দুখ খেলেন ঠাকুর। পরে পরিহাস করে বললেন, 'তোমরা কুলের কুলবধ্য, এত রাতে যে আমার কাছকে এলে তা তোমরা আমার হাতে দড়ি দেবে নাকি?' বলে হাসতে লাগলেন।

রামলালকে বললেন একটা গাড়ি নিয়ে আসতে। গাড়ি এলে বললেন, 'বলরামকে চুপিচুপি বলবি এরা আমার কাছকে এসেছিল যেন রাগ না করে।'

কিন্তু রাগ করছে হরিবল্লভ। বলরামের খ্রুতৃতো ভাই, কটকের সরকারী উকিল। অধিকন্তু রায় বাহাদ্বর।

নানা কথা কানে ঢ্বকেছে। নানা বিরুদ্ধ কথা। তুমি যাচ্ছ তো যাও, তুমি মাতামাতি করছ তো করো, কিন্তু বাড়ির মেয়েদের ওখানে পাঠাও কেন? ওদের কি মাথাবাথা? বলরামের এক উত্তর। 'তুমি ভাই একবার তাঁকে দেখে যাও স্বচক্ষে।'

তাই এসেছে হরিবল্লভ। তাকে দেখি আর না দেখি তোমাকে এবার কটকে টেনে নিয়ে বাব। এই মন্ততার প্রভাব থেকে মৃত্তু করব তোমাকে।

বলরামের বাড়ি ঠাকুরের 'কলকাতার কেল্পা'। বলরামের অন্নই ঠাকুরের শন্তানা । বলরামের সমস্ত পরিবার এক স্বরে বাঁধা। এক মল্যে উদ্দীপিত। স্বামী-স্নী থেকে শ্ব্ব করে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ঠাকুরে প্রেরিত, ঠাকুরে ভাবিত, ঠাকুরে নিমন্ত্রিত।

স্বভাবে কৃপণ কিল্টু সাধ্বসেবায় বদানা। বলেন, সাধ্বসেবা ছাড়া আত্মীয়পোষণ মানে ভূতভোজন। আত্মীয়স্বজনের পাল্লায় পড়ে ছোট মেয়ে কৃষ্ণময়ীর বিয়েতে অনেক খরচ করে ফেলেছেন তাই সারাদিন আছেন ভারি বিমর্ষ হয়ে। একটা সাধ্বভোজন ১৪৪

হল না অথচ এতগনেলা টাকা বেরিয়ে গেল জলের মত। অকারণে এত অপচর। এমন সময়ে দৈবযোগে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত যোগীন এসে উপস্থিত।

বলরামের আনন্দ তখন দেখে কে। ব্যাকুল হয়ে তার দৃহাত চেপে ধরল বলরাম। বললে, 'গৃহীর বিবাহে সম্যাসীদের নিমন্ত্রণ খাওয়া বারণ। জ্ঞানি। তব্ ভাই তুমি র্যাদ দয়া করে অন্তত একটা মিষ্টিও খাও আমার সব সার্থক হবে। তখন এত ব্যয় আর অপব্যয় বলে মনে হবে না।'

তা কি করে হয়! যোগীন মুখ ফেরাল।

কানার কাছে কার নিস্তার আছে! বাপই গলবেন, আর এ তো তাঁর সদতান। বলরামের কাতরতায় নরম হল যোগীন। নিল একটা মিছি। মুখে দিল। অমনি সমস্ত মধ্বর হয়ে গেল বলরামের। যা মনে হয়েছিল ক্ষয় তাই মনে হল আনন্দ। যা মনে হয়েছিল অপব্যয় তাই ঐশ্বর্য-উল্ভাস।

কৃষ্ণময়ীর খ্ব বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু শ্বশ্বরঘর করতে যাবার সময় গাড়িতে উঠেছে গয়নার বাক্স সংগ্র নিয়ে নয়, ঠাকুরপ্বজোর বাক্সটি কাঁথে করে। ঠাকুরের নিত্য-প্জার ছবিখানি আর জপের মালাগাছি রয়েছে সে বাক্সটিতে। সেই তার ইহজীবনের পাথেয়, পরজীবনের ভাশ্ডার।

ঠাকুর বললেন, আহা দেখেছ, কৃষ্ণমন্ত্রীর চোখ দর্টি ঠিক ভগবতীর চোখের মত! বলরামের শাশর্ডিও কম যায় না। ঠাকুর প্রণাম করে-করে কপালে কড়া পড়িয়ে ছেড়েছে। পর্ব বাব্রামকে অপণি করে দিয়েছে ঠাকুরের পদসেবায়। পরিপ্রিচিত্তে। 'যমে নিলে যতটা শোক না হয় তার চেয়ে বেশি হয় ছেলে সংসারবিরাগী হলে।' বললেন ঠাকুর।

কিন্তু বাব্রামের মা ম্তিমিতী প্রশান্তি।

বলরামের অসম্থ করেছে, তার গায়ে হাত বালোচ্ছেন ঠাকুর। বলছেন, 'রাগীকে আমি ছাত্রে পারি না, রোগের যাতনায় ভগবানকে ভূলে থাকে বলে। কিন্তু বলরামের কথা আলাদা। রোগের মধ্যেও ওর মন ইষ্টাচিন্তায় নিমন্দ।'

ভাইয়েদের উপর জমিদারির ভার তুলে দিয়েছে। বাঁধাবরান্দ মাসোয়ারা নিয়েই সে খ্রিশ। কিন্তু সে টাকায় যেন ইদানীং সম্কুলান হচ্ছে না তা নিয়ে একদিন আক্ষেপ করল বলরাম। নরেন কাছে ছিল, বলে উঠল, নিজের বিষয় নিজে দেখলেই তো হত। বেশ থাকতে পারতেন স্বচ্ছন্দে।

কথাটা যেন মর্মে লাগল এসে বলরামের। বললে, 'নরেনবাব, গড অলমাইটি। আপনার কথা ফিরিয়ে নিন। প্রভূ আর তাঁর সন্তানদের সেবা করছি আমি। আমি কি করে বিষয়ী হব?'

সেই বলরামকে ফেরাতে এসেছে হরিবল্লভ।

শ্যামপনুকুরে ঠাকুর তখন অসনুস্থ, একদিন এসেছে বলরাম। মন্থখানি চিন্তাম্লান।
ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'কি হয়েছে? কিসের এত ভাবনা?'

বলরাম বললে যা বলবার।

'কি রকম লোক তোমার এই ভাইটি?' ১০(৮৮) 'এমনিতে ভালো। ঈশ্বরবিশ্বাসী। দোষের মধ্যে এই, শন্ধ্র ঈশ্বর নয়, বা শোনে তাই বিশ্বাস করে বসে।'

'তা কর্মক। একদিন এখানে আনতে পারো?'

'জানি না আসবে কিনা। এত সব বাজে কথা শ্রনেছে আপনার সম্বশ্ধে, বোধহয় চাইবে না আসতে।'

'তা হলে এক কাজ করো। গিরিশকে ডাকো।'

এল গিরিশ। কি ব্যাপার? হরিবক্সভ? হরিবক্সভ বোস? বা, ও আর আমি যে এক-সঙ্গে পড়েছি। আমি ঠিক ওকে নিয়ে আসতে পারব।

পর্রাদনই টেনে নিয়ে এল গিরিশ।

'ঐ দেখ আমি বলেছিলাম না, কেমন শিশ্ব মতো সরল দেখতে!' হরিবল্লভের দিকে তাকিয়ে ভাবাকুলম্বরে বলতে লাগলেন ঠাকুর: 'যার হ্দর ভক্তিতে ভরপ্রে নয় তার কি অমন চোখ হতে পারে?' তারপরে হরিবল্লভকে সবিশেষ লক্ষ্য করলেন। 'ভেবেছিল্মে কটকের সরকারী উকিল কত না জানি তোমার চোটপাট, কিল্পু এখন দেখছি বিনম্ব, অকিশ্বন—'

ঠাকুরকে অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করল হরিবল্লভ। এ কার সম্বন্ধে শ্বনেছিল সে? এ কে পীযুষপ্রাপ্তনাতি কোমলগাত্রপবিত্র মধ্মখ্যলপ্রিয়।

'শ্বধ্ব তাই নয়, আমার আত্মীয় আপনি। বলরাম যেমন আত্মীয়। কি বলেন?'

ঠাকুরের পায়ের ধ্বলো নিল হরিবল্লভ। বললে, 'আপনার দয়া।'

গলে গেল সমস্ত কাঠিনা। উড়ে গেল সমস্ত বিমুখতা। এই কর্ণাঘনের কাছে বসতে ইচ্ছা হল ঘন হয়ে।

'মেয়েরাও পায়ের ধ্বলো নেয়া। তা ভাবি, তিনিই একর্পে আছেন ভিতরে—এ প্রণাম তার, আর কার্নয়!'

'বা, আপনি তো সাধ্ন।' বললে হরিবল্লভ, 'আপনাকে সকলে প্রণাম করবে তাতে দোষ কি।'

হরিবল্লভের দোষদ্গিট ঘ্রচে গেল মৃহ্তে।

ঠাকুর বললেন, 'আমি কি! সে ধ্রব প্রহ্মাদ নারদ কপিল কেউ এলে হত। আমি রেণ্যুর রেণ্যু।' তাকালেন হরিবল্লভের দিকে। 'আপনি আবার আসবেন।'

'আপনি বলছেন কেন?'

'বেশ, আবার এসো।'

'বলতে হবে কেন, নিজের টানেই আসব।'

'বলরাম অনেক দ্বংখ করে। মনে হল একদিন যাই, গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করি। তা আবার ভয় হয়। পাছে বলো, একে কে আনলে?'

বড় লজ্জিত হল হরিবল্লভ। যেন ধরা পড়ে গেছে। পাশ কাটাবার চেন্টায় বলল, 'ও সব কথা কে বলেছে? আপনি কিছ্ম ভাববেন না।'

পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উপায় নেই, পথও নেই। একেবারে ঢেলে দিতে হবে পায়ের উপর। নৈবেদ্য করে দিতে হবে দেহ-মন! বড়লোক বলেই তো এটাকু অহঙ্কার! ঈশ্বরকৃপা না থাকলে খাব বড়লোকও অপদার্থ হয়ে বায়। বদ্ব বংশ ধরংসের পর অর্জুন আর পারল না গাণ্ডীব তুলতে।

যাবার আগে ঠাকুরের পারের ধুলো নিতে গেল হরিবল্পভ। ঠাকুর পা গুটিয়ে নিলেন। কিন্তু হরিবল্পভ ছাড়বার পাত্র নয়। আর সে ছাড়বে না এ প্রাণজীবনকে। জাের করে টেনে নিল দু পা। ধুলাে নিল ললাটে।

নীরোগনিম ল হয়ে গেল। জীবনের চক্রাবর্তের মধ্যে খ্রেজ পেল ধ্রব বিন্দর।
এসেছিল বলরমাকে নির্মে যেতে, নিজেই বাঁধা পড়ল। ঐ যে বাপ বলেছিল নেশাখোর
ছেলেকে, কি মধ্য যে পাস ঐ মদে কে জানে। ছেলে বলেছিল, একট্য খেয়েই দেখ না।
বাপ থেল, দেখি কি ব্যাপার। খেয়ে উঠে ছেলেকে বললে, ও তুমি ছাড় বাপত্র, আমি

আর ছাডছিনে। সেই অবস্থা!

হরিবল্লভ চলে গেলে পর বললেন ঠাকুর, 'কেমন ভব্তি দেখেছ! নইলে জোর করে পায়ের ধ্লো নেয়!'

পরে মাস্টারকে বললেন চুপিচুপি, 'সেই যে তোমায় বলেছিলাম না ভাবে দেখলাম দ্জন লোক। একজন ডান্তার, মহেন্দ্র ডান্তার, আর, আরেকজন এই লোক, এই হরিবল্লভ। তাই দেখ এসেছে।'

আবার এসেছে।

এবার নিচে মাটির উপর বসে ঠাকুরকে পাখা করছে হরিবল্লভ।

কিন্তু হরীশের সর্ববিসর্জন। সব ছেড়েছ্বড়ে ডেরা নিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। বলে, 'উপায় নেই, এখান থেকে সব চেক পাশ করিয়ে নিতে হবে। নইলে টাকা দেবে না ব্যাৎক।'

মহিমাচরণ বেদান্তচর্চা জ্ঞানচর্চা করে, হরীশ রাগভক্তির আখড়াধারী।

'জ্ঞান কি জানিস?' ঠাকুর বোঝাচ্ছেন হরীশকে। 'স্বস্বর্পকে জানা। মায়াই দের না জানতে। যেন সোনার উপর ঝোড়াকতক মাটি পড়েছে সেই মাটিটা ফেলে দেওরা। ঐ মাটিটাই মায়া।'

'আর রাগভক্তি?'

'ষেমন একটা পোড়োবাড়ির বনজগাল কাটতে-কাটতে নলবসানো ফোয়ারা পেয়ে বাওয়া। মাটি স্বরকি ঢাকা ছিল, যাই ঢাকা সরে গেল ফরফর করে জল উঠতে শ্রুর্ করল।'

প্রকৃতিভাব হরীশের, মেয়ের কাপড় পরে শোয়। অথচ নিজের স্ফ্রী-পত্ন ত্যাগ করে এসেছে। ঠাকুর তাকে বলছেন, 'ওরে যা না একবার বাড়ি। তোর বউ খায় না, ঘুমোয় না, খালি কাদে। একবারটি তাকে দেখা দিয়ে এলে কি হয়?'

মুখ গোঁজ করে বসে থাকে হরীশ। কানে আঙ্কে দেয় মনে-মনে।

'কচি মেরেটাকে একট্র দয়া করতে পারিসনে? দয়া কি সাধ্র গণে নর? ওরে তাকে যদি একট্র বোঝাস সে ঠিক ব্রুবরে।'

দরা দেখাতে গিয়ে দায়ে পড়ে বাই আর কি। চোখের জল দেখে ফের ব্যাধের জালে জড়িয়ে পড়ি। ঠাকুর কি আমাকে পরীক্ষা করছেন?



'ভর কি রে? আমি আছি।' তারককেও তাই বলছেন ঠাকুর। 'দ্বাী ষতদিন বে'চে থাকবে তাকে দেখাশোনা করতে হবে বৈকি। একট্ব ধৈর্ম ধর, মা সব ঠিক করে দেবেন। মাঝে-মাঝে যাবি বাড়িতে, যেমন-যেমন বলে দেব তেমন-তেমনটি করবি। দেখবি দ্বাী সংগ্যে থাকলেও কোনো ক্ষতি হবে না।'

রাখালকেও পাঠিয়েছি অর্মান তার দ্বীর কাছে।

ভয় কিসের? আমি আছি।

দ্বস্তর সমন্ত্রে আমিই দীপসতম্ভ। বিপথ-বিপদের অন্ধকারে আমিই অর্বাদের। নিদার্ণ নৈচ্ছলোর মধ্যে আমিই মঙ্গলস্বর্প। যদি কিছ্ব থাকে এ বিশ্বলোকে, যদি কোনো শ্রী—সমস্ত বিরোধ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে যদি কোনো শৃত্থলা—তবে আমি আছি।

আফিসে কাজ করত তারক, ছেড়ে দিল। আর যখন রাখালের বেলায় কথা উঠল তাকে চাকরিতে বসিয়ে আবন্ধ করবে তখন ঠাকুরকে এসে জানাতেই ঠাকুর বললেন, 'খবরদার, ঈশ্বরের জন্যে গণ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস এ বরং শন্বব তব্ব কার্র দাসত্ব করিছস চাকরি করিছস এ কথা যেন না শন্বি।'

কিন্তু নিরঞ্জনের বেলায় অন্য কথা। কেন হবে না? সেও চাকরি করছে বটে, কিন্তু মা'র ভরণপোষণের জন্যে।

'মা'র জন্যে কর্ম করে, তাতে দোষ নেই।' বলছেন ঠাকুর। 'আহা মা! মা ব্রহমুমরী-স্বর্পা!'

মা নেমে আয়, নেমে আয়। একদিন হঠাৎ তারকের বৃক্তে পা রাখলেন ঠাকুর। মাধায় হাত বৃল্বতে-বৃল্বতে বলতে লাগলেন, নেমে আয় মা, নেমে আয়। যেমন রাখালের জিভ টেনে ধরে সাঙ্কেতিক মন্ত্র একে দিয়েছিলেন তেমনি তারকের জিভে নখাগ্র দিয়ে লিখে দিলেন বীজমন্ত্র। কৃডলীপাকানো সাপ হেলে-দ্বলে উঠল। করল ফ্লাবিস্তার।

কেমন ভাবে শ্ববি? ভক্ত সন্তানদের শেখাচ্ছেন ঠাকুর: 'প্রথমটা চিত হয়ে শ্ববি। ভাববি মা-কালী দাঁড়িয়ে আছেন ব্বকের উপর। এই ভাবে মায়ের ধ্যান করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়বি। দেখবি সুস্বশ্ন হবে।'

রাত দৃশ্বরে উঠে পড়েছেন কখন। ওরে তারক, আমাকে একট্ গোপালনাম শোনা তো! নারারণ নারারণ জয় গোপাল হরে। র্বাদ কাউকে না পান, দারোয়ানকে ডাকিয়ে আনেন। আমাকে একট্ রামনাম শোলাও দারোয়ানজী। শৃথে নাম। সীতারাম। জীবনের সমস্ত শীতে যে আরাম সেই সীতারাম।

তারকের সময়-সময় ইচ্ছে হয় ঠাকুরের কাছে বসে কাঁদে। কেন কাঁদবে? তা জ্বানে না। দ্বঃখে না আনন্দে, তাও না। দ্বঃখের আনন্দে না আনন্দের দ্বঃখে, তা বা কে বলবে? এমনি অহেতুক কাঁদব। সব চেয়ে বড় কথা, কাঁদতে ভালো লাগবে।

একদিন সত্যি-সত্যি বকুলতলার কাছে পোস্তার উপর বসে খ্ব খানিকটা কাঁদল তারক।

'ওরে ওরে দ্যাখ তো, তারক কোথায় গেল?' ঠাকুর বাস্ত হয়ে উঠলেন। কালা ঠিক তাঁর কানে গেছে। আর অর্মান চঞল হয়েছেন।

ডাকিয়ে আনলেন তারককে। কাছে বসালেন। বললেন, 'কাঁদছিস? খুব ভালো কথা। ভগবানের কাছে কাঁদলে তাঁর ভারি দয়া হয়। জন্মজন্মান্তরের মনের ন্লানি অনুরাগ-অশ্রতে ধুরে যায়।'

কাদতে-কাদতে ধ্যান, তন্ময়তা। কাল্লাতেই কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ।

ধ্যান হত গিয়ে এ'ড়েদার বিষ্কৃর। ধ্যানে কাঠ মেরে যেত। সবাই ধারা মারছে, তব্ব নিঃসাড়। কত ডাকাডাকি, বিষ্ট্র, ও বিষ্ট্র, কোথায় কে। নাকের নিচে হাত রাখো, নিশ্বাসের রেখা নেই। তখন সবাই খবর দিতে ছ্বটল ঠাকুরকে। ঠাকুর এসে ছ্বুরেছেন কি, বিষ্কৃব চোখ মেলেছে। স্থের স্পর্শে জেগেছে অরবিন্দ।

ছোকরা বয়েস, ইম্কুলে পড়ে। এরই মধ্যে এত!

ঠাকুর বললেন, 'পূর্বজন্মের সংস্কার। গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছে একজন। আরাধনা করছে শবের উপর বসে। কিন্তু মন কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। নানারকম বিভীষিকা দেখছে। শেষকালে মূর্তিমান বিভীষিকা বাঘ তাকে ধরে নিয়ে গেল। আরেকজন বাঘের ভয়ে গাছে চড়ে বসেছিল। সে ভাবলে এই ফাঁকে একট্র শবসাধন করে নি। পূজার সমসত উপকরণ তৈরি, আচমন করে একট্র বসে পড়ি শবের উপর। যেই ওকথা মনে এল তরতর করে নিমে এল গাছ থেকে। আচমন করে শবের উপর বসে জপ করতে লাগল। একট্র জপ করতে না করতেই ভগবতী আবিভূতি হলেন। বললেন, প্রসম হয়েছি, বর নাও। তখন সে লোক বললে, মা, এ কী কাণ্ড। ঐ লোকটা অত খেটেপিটে অত আয়োজন করে তোমার সাধন করছিল, তোমার দয়া হল না, আর আমি ওর ছাড়া-আসনে বসে কি একট্র জপ করল্ম আর অমনি আমাকে দর্শনি দিলে। ভগবতী তখন হাসিম্থে বললেন, বাছা, তুমি কি জন্মান্তরের কথা কিছু জানো? তুমি কত জন্ম আমার জন্যে তপস্যা করেছ তা কি আর তোমার মনে আছে? এই একট্র শৃব্ধ, বাকি ছিল, আজ এই দশ্ডে তা প্রেণ হয়ে যেতেই আমার দর্শনি পেলে। এখন বলো কি বর পছন্দ?'

সেই বিষদ্ গলায় ক্ষার চালিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

শ্বনে অবিধ ঠাকুরের মন খুব বিষয়। বললেন, অনেক দিনই বলত আমাকে—সংসার ভালো লাগে না। পশ্চিমে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল, সারা দিন এখানে-সেখানে মাঠে-নির্জনে পাহাড়ে-বনে বসে শুখু ধ্যান করত। আমাকে বলত কত ঈশ্বরীয় র্প সিদ দর্শন করে। বোধহয় এই শেষ জন্ম। পূর্বজন্মে অনেক করা ছিল, বাকিট্কু সেরে নিল এ জন্মে, এই কটি অলপ বছরের মধ্যে।

'কিন্তু আত্মহত্যা শ্বনে ভয় হয়।' বললে একজন ভক্ত।

'আত্মহত্যা মহাপাপ। ফিরে-ফিরে আসতে হবে সংসারে আর জ্বলতে হবে দাবাশ্নিতে। তবে যদি কেউ ঈশ্বরদর্শনি করে দেহত্যাগ করে দ্বেচ্ছায়, তবে তাতে আর দোষ নেই। তাকে বলে না আত্মহত্যা। যখন একবার সোনার প্রতিমা ঢালাই হক্ষে যায় মাটির ছাঁচে, তখন মাটির ছাঁচ ভেঙে ফেললে আর দোষ কি।'

আত্মহত্যা কি রকম জানো? জেল থেকে কয়েদী পালানো। জেল থেকে পালিয়ে কয়েদীর রেহাই নেই, এক সময় না এক সময় সে ধরা পড়বেই। তখন তার দ্বিগ্র্ণ খার্টনি। প্রথম, তার প্রথম মেয়াদের বাকি অংশ; দ্বিতীয়, জেল-পালানোর জন্যে অতিরিক্ত দশ্ড। তাই আত্মহত্যা অর্থে দ্বিগর্ণ কারাবাস।

ওরে এবার তোরা ভিক্ষেয় বেরো। ঠাকুর ডাকছেন তাঁর ভক্ত-সন্তানদের। ওরে কাঁধে ঝুলি নে, নান পায়ে ফের গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে। নীরবে নম্মনুখে গিয়ে দাঁড়া। যাতে তোকে দেখলেই ব্রুতে পারে তুই দীনহীন, তুই ভিক্ষ্ক—

ভিক্ষেয় বের্ব?

হ্যাঁ, অভিমান নাশ করতে হবে, নিমল্ল করতে হবে। নত হতে হবে প্রত্যেকের সামনে। পায়ের নিচে মাটির ঢেলার মতো অহঙ্কারকে ধ্লো করে দিতে হবে। স্বারেন্বারে নিষ্ধে স্বারে-স্বারে প্রত্যাখ্যান তব্ অক্ষ্মন্ন রাখতে হবে চিত্তের প্রসম্বতা। চতুদিকে নৈরাশ্য, তব্ তার উধের্ব জাগ্রত রাখতে হবে নিষ্ঠার জন্মনিশান। ওরে ভিক্ষের বেরো। অহমিকাকে কুহেলিকার মত উড়িয়ে দে। জীবনের দৈনাের গহরকে গভীর করে তোল। ভিক্ষার সমুধায় ভরে তোল সেই বিরহের পাত্র।

সব চেয়ে সহজ কে? ঈশ্বর। দৃঃখ কি? অসন্তোষ। সৃখ কি? আত্মবোধের যে শান্তি। শাহ্র কে? গৃত্তব্বাক্যে সংশয়। প্রেয়সী কে? দীনে কর্ব্বা ও সম্জনে মৈহী। শোভা কি? নিম্পৃহতা। তৃষ্ঠি কি? সর্বসঙ্গবিরতি। কামধেন্ কি? অনঘা শ্রম্ধা। বলরামের সঙ্গে রাখাল বৃদ্দাবনে গিয়েছে। শরীর টিকছে না কলকাতায়। যদি

व्नावत्न शिरा ভाला रस, आनत्न थारक।

ওমা, সেই বৃন্দাবনে গিয়ে ফের রাখালের অসুখ করেছে।

'কি হবে!' ঝরঝর করে বালকের মতো কে'দে ফেললেন ঠাকুর। 'ওরে ও যে সতি।ই রজের রাখাল। যদি ওর নিজের জায়গা পেয়ে আর ফিরে না আসে! যদি স্বস্থানে শরীর রাখে!'

রেজেন্দ্রি করে চিঠি পাঠানো হল কিন্তু উত্তর নেই।

মা'র কাছে গিয়ে কে'দে পড়লেন। পরিবাণপরায়ণা ভারতক্রিকার বিশেকবরীর কাছে। মা, আমার রাথালকে ফিরিয়ে দে। ও আমার গোপাল, ও আমার নিত্যসংগী। আমার হাড়ের হাড়। আমার নরনের নরন।

রাখালের চিঠি এসেছে। লিখেছে মাস্টারকে। লিখেছে এ বড় ভালো জারগা। ১৫০ এখানে ময়্র-ময়্রী আনন্দে নৃত্য করছে—

শুনে ঠাকুরের আনন্দ দেখে কে। তার জন্যে চন্ডীর কাছে মানসিক করেছিল,ম।
সে যে বাড়িষর ছেড়ে আমার উপর সব নির্ভার করেছিল। তাকে আমিই তার
পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিতুম—একট্ ভোগের যে তখনো বাকি ছিল! আহা, কি
লিখেছে দেখ! ময়্র-ময়্রী নৃত্য করছে। লিখবেই তো! ওর যে সাকারের ঘর।
বৃল্যবন থেকে ফিরে পিতৃগ্রে উঠেছে রাখাল। ঠাকুরের অভিমান নেই। বললেন,
রাখাল এখন পেনসন খাছে।

'আপনার সামনে একটি ব্রহমুচক্র রচনা করে সাধনা করি এ আমার ইচ্ছে।' একদিন বললে মহিমাচরণ।

বেশ তো! রাজী হলেন ঠাকুর।

কৃষ্ণচতুর্দ শীর রাত্রে রচিত হল সেই ব্রহমুচক। মাস্টার, কিশোরী আর রাখাল বসেছে সেই চক্রে। চারদিক নিস্তস্থ, শ্বধ্ব গণ্গার ছলছলানি যা একট্ব শোনা যাছে। আর ঝিল্লির অন্ধগ্রপ্তন। মহিমাচরণ স্বাইকে বললে ধ্যানস্থ হতে। ছোট খাটটিতে বসে একদ্নেট দেখছেন ঠাকুর।

ধ্যান শ্বর্ হতে না হতেই রাখালের ভাষাবস্থা উপস্থিত। ঠাকুর নেমে এসে রাখালের ব্কে হাত ব্লুতে লাগলেন। শোনাতে লাগলেন মা'র নাম।

वर्मारुक वरम ताथालरे वर्मानम्।

'রাখালকে দিয়ে মা কত কি দেখালেন। ওরে সব কথা বলতে নেই, বলতে বারণ।' তোমাকে জানি আমার সাধ্য কি! আনন্দে যে তুমি আমার কাছে একট্ব ধরা দিয়েছ এতেই আমি তোমার আপন হয়ে গেছি। আমার শরীরে এই যে বহমানা প্রাণধারা এ তো তোমারই নামজপমালা।



'একটা চিল একটা মাছ মুখে করে উড়ে যাচ্ছে, আর-সব চিল তাকে তাড়া করল, ঠোকরাতে লাগল।' বলছেন ঠাকুর। 'মহাযন্ত্রণা। তথন চিল করলে কি! মাছটা ফেলে দিলে মুখ থেকে। ব্যস নিশ্চিন্দ। তথন তার মহানিস্তার।'

অতএব চিল তোমার গ্রের। তার থেকে শিখলে অপরিগ্রহ। শিখলে অকিঞ্চনতা। 'গ্রের্র কাছে সম্থান নিতে হয়।' বললেন ঠাকুর। 'বাণলিংগ শিব খ্রেছিল একজন। কোখার পাবে কে জানে। তখন একজন বলে দিল, অম্ক নদীর ধারে যাও, অম্ক গাছ দেখতে পাবে সেথানে। সেই গাছের কাছে দেখতে পাবে ঘ্রনি-জল। সেই জলে গিরে ডুব দাও, পাবে বাণলিপা। তাই বলি সন্ধান নিয়ে ডোবো।

প্রথম গ্রের প্রথবী।

কি শিখলে পূথিবীর কাছ থেকে? আপন রতে অচল থাকবার বৃশ্ধি। কত উৎপাতে আক্লান্ত হচ্ছে তব্ অবিচল। আর শিখবে ক্ষমা। সহিষ্কৃতা।

দ্বিতীয় গ্রের বৃক্ষ।

কি শিখলে বৃক্ষের কাছ থেকে? পরার্থে জীবনধারণ। কেটে ফেললেও কিছ্ব বলে না, রোদ্রে শীর্ণশত্ব্ব হয়ে গেলেও জল চায় না। 'তর্ব যেন কাটিলেও কিছ্ব না বোলয়। শ্বকাইয়া মৈলে তব্ব পানি না মাগয়।' অন্নেহে-অসেবায়ও ফলধারণ করে, আর যারা স্নেহ-সেবা করেনি তাদেরই জন্যে করে সেই ফলোৎসর্গ।

তৃতীয় গ্রে বায়।

গন্ধবহন করে কিন্তু লিম্ত হয় না। তেমনি বিষয়ে প্রবিষ্ট হয়েও বাক্য ও ব্লিষ্ধিকে অবিষ্কৃত রাখব। শিখব অনাসন্তি।

চতুর্থ আকাশ।

অনন্ত হয়েও সামান্য ঘটের মধ্যে এসে ঢ্বকেছে। ব্যাপ্ত হয়ে আছে মেঘলোকে অথচ মেঘ তাকে ছ'তে পাছে না। তেমনি আত্মা দেহের সঞ্জে সংশ্লিষ্ট হয়েও অস্পৃন্ট। তেমনি আকাশের মত অসণ্য হও।

তারপর, জল।

কি শিখবে জলের থেকে? স্বচ্ছতা, স্নিম্পতা, মধ্রতা। জল যেমন নিমলে করে তুমিও তেমনি দর্শন স্পর্শন ও কীর্তন স্বারা বিশ্বভূবন পবিত্র করো।

ষষ্ঠ গ্রের, অণ্ন।

কাঠের মধ্যে অণিন প্রচ্ছের, অব্যক্ত, নিগ্রে। প্রতি কণা কাঠে প্রতি কণা অণিন। তেমনি সমস্ত বিশেব ঈশ্বর গ্রেশ্তর্পে অন্সার্ত। প্রদীপত হলেই অণিন সমস্ত মালিন্য দশ্ধ করে অথচ সেই মালিন্যপ্রশোধি নিজে কল্যবিত হয় না। তেমনি তুমিও তেজেও তপস্যায় প্রদীপত হও, যারই সেবা পাও না কেন, পাপমলে লিশ্ত হয়ো না। আগ্রনের নিজের কোনো উৎপত্তিবিনাশ নেই। উৎপত্তিবিনাশ শিখার, আগ্রনের নয়। পরের গ্রের্, চন্দ্র।

হ্রাসবৃদ্ধি হয় কার? চন্দ্রকলার, চন্দ্রের নয়। তেমনি জেনে রাখো যা কিছ্ব জন্মমৃত্যু সব দেহের, আত্মার নয়।

हम्म ग्रा श्राम स्थि ग्रा

কী শিখবে স্থের থেকে? আঘা যে স্বর্পতঃ অভিন্ন সেই তত্ব। পাত্রে জল আছে তার উপরে পড়েছে স্থাকিরণ। জলপাত্রের আকারভেদে স্থাকিরণকে ভিন্ন-ভিন্ন স্থার্পে প্রতীয়মান হচ্ছে। আসলে স্থা এক, অননা। তেমনি উপাধিভেদে আত্মাকে ভিন্ন-ভিন্ন আত্মা মনে হয়। আসলে আত্মা এক, স্বিতীয়রহিত। আরো কিছ্ শেখবার আছে স্থোর কাছে। স্থা প্রিবীর জল আকর্ষণ করে আবার ১৫২

প্থিবীকেই প্রত্য**পণি করে। তুমিও তেমনি বিষয় গ্রহণ করে যথাকালে অধ্বীদের** বিতরণ করো।

নকম গরে, কপোত।

কপোতের কাছ থেকে শিখবে অতিন্দেহ বা আসন্তিবর্জন। কি হরেছিল শোনো।
এক কপোত কপোতীর প্রণয়ে আবন্ধ হয়ে বাসা বাঁধল বৃক্ষচ্ডে। স্বাধীন বিচরণের
আনন্দ আর রইল না। কালক্রমে সন্তান হল কতগুলি। সংসারবাসের এই বা কয়
আনন্দ কি! এই স্থাপপর্শ মধ্র ক্জন, এই অণগচেন্টা। একদিন আহারের খোঁজে
গিয়েছে দ্বজনে, শাবকগুলি মাটির উপর ঘ্রের বেড়াছে। এয়ন সময় এক দ্রুক্ত
ব্যাধ এসে উপস্থিত। জাল ফেলে সহজেই ধরে ফেলল বাচ্চাগ্রলাকে। মা মায়ায়্ম্পা
কপোতী এসে দেখে সর্বনাশ। রোদন করতে লাগল। কাঁদতে-কাঁদতে নিজেও সেই
জালের মধ্যে আটকা পড়ল। কপোত এসে দেখল, স্ব্রী প্রত্র কন্যা সবাই চলে যাছে
তাকে ফেলে। এ সব স্নেহপ্রলীদের ছেড়ে কি করে থাকব বৃক্ষনীড়ে, আর কেনই
বা থাকব? এই বিবেচনা করে সে নিজের থেকেই ঢ্বলল গিয়ে জালের মধ্যে। ব্যাধ
তো সিম্ধকাম। এক জালে এতগ্রলো পাখি ধরতে পারবে এ তার কম্পনার অতীত।
অত্যাসন্তির জন্যেই কপোত-কপোতীর এই ছিয়দশা। স্বতরাং স্নেহপ্রসঞ্চে লক্ষ্যভ্রম্টে

তারপর, অজগর।

অজগর কী করে? যথালব্ধ দ্রব্যান্বারা শরীরমাত্র নির্বাহ করে। যদি কিছু নাও জোটে, নিশ্চেন্ট হয়ে ধৈর্য ধরে পড়ে থাকে। তেমনি অজগরকে দেখে সর্বারম্ভপরিত্যাগী হও।

তারপর চেয়ে দেখ সমুদ্রের দিকে।

প্রসম্ন, গশ্ভীর, দ্বির্ণাহ্য ও দ্বরত্যয়। তেমনি হবে সম্বদ্রের মত। আর কী? বর্ষায় জলাগমে স্ফীত হয় না, গ্রীঙ্মে জলাভাবে শন্ত্বক হয় না। তেমনি নিরভিমান তেমনি নিত্যসরস চিরপরিপর্ণ থেকো।

ম্বাদশ গুরু, পত**ং**গ।

কামম্চ্ হয়ো না। আগন্নে মুশ্ধ হয়ে প্ডে মরে পতংগ তেমনি বস্মাভরণসন্দ্রিত নারী দেখে উড়ে পড়ো না। বিরত থাকো। দ্চরত হও।

ত্রোদশ, মধ্কর।

ছোট-বড় নামী-অনামী সকল ফ্বল থেকেই শ্রমর মধ্ব আহরণ করে। তেমনি ছোট-বড় মানী-অমানী সকলের কাছ থেকেই সারসংগ্রহ করবে। আর কী শিখবে? শিখবে সঞ্চর্যনিব্তি। মৌমাছি যে মধ্ব সঞ্চর করে, অন্যে এসে কেড়ে-ধরে নিয়ে যায়। তেমনি কৃপণের ধন যায় সেয়ানের পেটে।

আরেক গ্রের, হাতি।

করিণীর অংগসংগ লাভের জন্যে গর্তে পড়ে বাঁধা পড়ে। স্তরাং যে সম্যাসী সে দার্ম্মী য্বতিম্তিকেও ছোঁবে না পা দিয়ে।

পরের গ্রে, হরিণ।

ছরিণ ধরা পড়ে ব্যাধের গীতে আরুষ্ট হয়ে। ঋষ্যশৃত্পও নারীদের নৃত্যগীতে মৃশ্ব হয়ে আটকা পড়েছিল সংসারে। স্তরাং নৃত্যগীত সেবা করবে না। তারপরে মংস্যা।

রসে জিতে সর্বং জিতং। রসনা জয় করতে পারলেই সর্বজয়ী হলে। আমিষ্য্তু বড়িশ দিয়েই মাছ ধরে। স্বতরাং সর্ব অর্থে রসনাকে সংযত করো। আরেক গ্রেরু পিঙ্গলা।

বিদেহনগরের গণিকা এই পিণগলা। একদিন বেশভ্যা করে প্রণরীর আশায় অপ্রেক্ষা করছে গৃহন্দারে। এ এল না, ও নিশ্চয়ই আসবে এমনি ভাবছে পঞ্চারীদের লক্ষ্য করে। একবার ঘরে ঢোকে, আবার দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়। আশা-নিরাশায় দ্লছে এমনি সারাক্ষণ। প্রায় মধ্যরাতও বর্ঝি কেটে যায়। তখন মনে নির্বেদ এল পিণগলার। ছি-ছি, নিজ দেহ বিক্রয় করে অন্য দেহ থেকে রতি আর বিস্ত আশা করছি। যিনি সর্বাদা সমীপন্থ, যিনি রতিপ্রদ বিত্তপ্রদ তাঁকে ছেড়ে দিয়ে দ্বঃখভয়শোকমোহের আকর তুচ্ছ দেহকে ভজনা করছি। না, এ অপমান সহনাতীত। সর্বদেহীর যিনি স্বৃহৎ, প্রিয়তম, নাথ আর আত্মা, তাঁর নিকট দেহ বিক্রয় করে লক্ষ্মীর মত তাঁর সন্থেই আমি রমণ করব। এখন যেহেতু কামনাভন্গজনিত নৈরাশ্য আমার মনে এসেছে ভগবান বিক্ব্ব নিশ্চয়ই আমার উপর সদয় হয়েছেন। অতএব বিষয়সংগ্রেত্ যে দ্বাশ্য তা ত্যাগ করে ভগবানের শরণ নিলাম। শান্তি পেল পিৎগলা। শয্যায় গিয়ে স্বৃথে ঘ্নিয়ের পড়ল। আশাই দ্বংথের কারণ, আশাত্যাগই পরম স্বৃথ। অন্টাদশ গ্রের, বালক। অজ্ঞ বালক।

মান নেই অপমান নেই চিন্তা নেই ভাবনা নেই লম্জা ঘূণা ভয় কিছু নেই। বালকের থেকে শেখ আত্মক্রীড়তা। আত্মক্রীড় হয়ে সংসারে অবস্থান করো। অন্য গ্রের, কুমারী।

হাতে করেক গাছি কৎকণ, ঘরে বসে ধান কুটছে কুমারী। মৃদ্ব-মৃদ্ব শব্দ হচ্ছে কৎকণের। বাইরে উৎকর্ণ পথিক দাঁড়িয়ে পড়েছে কৎকণের শব্দে। নিশ্চয়ই এ কোনো কুমারীর গৃহকাঞ্জ, তারই হাত দ্বটির নড়াচড়া। কৎকণিনস্কনে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে ফেলেছে। তখন কী করে কুমারী! দ্বগাছি রেখে বাকি কৎকণ খুলে নিল হাত থেকে। সে কি, এখনো একট্ব-একট্ব শব্দ হচ্ছে যে। দেয়ালের বাইরে এখনো লোকে কান খাড়া করে আছে। তখন আরো একগাছি খুলে ফেলল। মোটে একগাছি রাখল তার মণিবশ্বে। আর শব্দ নেই। সেই এককৎকণন্যায় একাকী থাকো! কুমারীর খেকে শেখ সংগ্রাহিত্য।

পরের গরে, শরনিমাতা।

শরনির্মাতা যখন একমনে শর সরল করে তখন সম্থ দিয়ে ভেরীঘোষসহ রাজাও যদি চলে যায় টের পাবে না। তেমনি মনকে এক বস্কুতে, সার বস্কুতে যুক্ত করো। তারপর, সপ'।

পরকৃত গতে বাস করে সাপ। একা ঘ্রের বেড়ার। সাপের থেকে শেখ অনিকেতনতা। উর্ণনাভ আরেক গ্রের। কী করে মাকড়সা? নিজের হ্দর থেকে মুখ দিয়ে স্ক্র তল্ডুজাল বিশ্তার করে। সেই জালের মধ্যেই বাস করে বিহার করে। আবার শেষকালে নিজেই গ্রাস করে। সেই জাল। তবে এই শেখ মাকড়সা থেকে যে ঈশ্বরই স্থিত করছেন ভিথতি করছেন আবার সংহারও করছেন।

আরেক গ্রের, কীট।

এমন কীট আছে যে অন্য কীট কর্তৃক ধৃত হয়ে নীত হয় তার বিষরে। তখন ভয়ে-ভয়ে সে আততায়ী কীটের ধ্যান করতে-করতে তারই আকারপ্রাপ্ত হয়। তেমনি তন্ময় হয়ে ভগবানের ধ্যান করো। তাঁর সার্প্যলাভ হয়ে যাবে।

শেষ গ্রুর, শ্রেষ্ঠ গ্রুর তোমার নিজের দেহ।

নিজের দেহ? হাাঁ, এর সাহাযোই সমস্ত তত্ত্ব নির্পণ করছ। বড় বিচিত্রচরিত্র এই গ্রেন। একে একট্ব বেশি সেবা করলেই নিয়ে যায় অধঃপাতে। একে শ্র্ব প্রাণমাত্রধারণের উপযোগী ভোগ দাও, তোমাকে জ্ঞানবৈরাগ্য দেবে। আর কী দেখছ? দেখছ পরিবার বিস্তার করছে দেহ, সে পরিবারপালনের জন্যে কত ক্লেশকণ্ট, শেষে ব্লেসর মতো দেহান্তরের বীজ স্থিট করে নিজেকে নাশ করছে।

বহু সপত্নী যেমন গৃহপতিকে টানছে তেমনি মনকে টানছে নানা শক্তি, নানা ইন্দির । সর্বপ্রকার আসন্তি ত্যাগ করে সমচিত্ত হও।

শ্ব্য একজনের কাছ থেকে নয়, বহ্জনের কাছ থেকে, যার কাছ থেকে যেট্রকু পারো, জ্ঞানকণা কুড়িয়ে নাও।

তদ্গতা•তরাত্মা হও।

যাকে ঠাকুর বলেন, 'ডাইলিউট হয়ে যাও।'

নাটমন্দিরে একা-একা পাইচারি করছেন ঠাকুর। যেমন সিংহ অরণ্যে একা থাকতে ভালোবাসে তেমনি। নিঃসংগানন্দ।

শশধর পশ্ডিতকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখলে, ডাইলিউট হয়ে গেছে। কেমন বিনয়ী। আর সব কথা লয়।'

যে আসল পণিডত সে সব কথাই নেবে। যখন ষেট্রকু পায়, যেখান থেকেই পাক। কোনো গোঁড়ামি নেই, বাঁধা-ধরা নেই, এই পাত্র ধরে আছি যেখান থেকে পারো দাও আমাকে স্নিশ্ধ হবার শাশ্ত হবার শরণাগত হবার মন্ত্র।

কিন্তু যাই বলো, শুধু পাণ্ডিত্যে কী হবে? কিছু তপস্যার দরকার। কিছু সাধ্য-সাধনার।

তবে জ্ঞান হলে কী হয়? ঠাকুর বললেন শশধরকে দেখে, 'প্রথম চিহ্ন, শাস্ত। দ্বিতীয় অভিমানশ্ন্য। দেখ না শশধরের দুই চিহ্নই আছে।'

দেরি করে এসেছে বলে ঠাকুর রসিকতা করছেন, 'আমরা সকলে বাসরশয্যা জেগে বসে আছি। বর কখন আসবে।'

ঠাকুরকে প্রণাম করে বসল শশধর।

জিগগেস করল, 'আর কি লক্ষণ জ্ঞানীর?'

'আরো লক্ষণ আছে।' বলছেন ঠাকুর। 'সাধ্র কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে, বেমন

লেকচার দেবার সময় সিংহতুল্য। আবার স্থাীর কাছে রসরাজ, রসিকশেখর। সবাই হেসে উঠল।

শশধর জিগগেস করলে, 'কির্প ভক্তিতে তাঁকে পাওয়া যায়?'

'আমার বাপনু জন্ধশত ভক্তি, জন্ধশত বিশ্বাস। ভক্তি তো তিনরকম। সাজ্বিক ভক্তি, সব সময়ে গোপনে রাখে নিজেকে। হয়তো মশারির মধ্যে বসে ধ্যান করে কেউ টেরও পায় না। আর রাজসিক ভক্তি—লোকে দেখনক, আমি ভক্ত। ষোড়শ উপচারে প্রজা করে, গরদ পরে বসে গিয়ে ঠাকুর ঘরে, গলায় রনুদ্রক্ষের মালা, মালায় মনুক্তো, মনঝে-মাঝে আবার একটি করে সোনার রন্ধাক্ষ।'

'আর তামসিক?'

খাকে বলে ডাকাতে ভক্তি, উৎপেতে ভক্তি।' বলতে-বলতে ঠাকুরের চোখ-মুখ উল্জ্বল হয়ে উঠল: 'ডাকাত ঢে'কি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগায় ভয় নেই, মুখে কেবল মারো, কাটো, লোটো। উল্মন্ত হ্রুকার, হর হর ব্যোম ব্যোম। মনে খুব জোর। খুব বিশ্বাস। একবার নাম করেছি, আমার আবার পাপ!'

এই তমোগ্রণেই ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরের কাছে জাের করাে। রােক করাে। তিনি তাে পর নন, আপনার লােক, আমার সব কিছু। তাঁর কাছে আবার ঢাকব কি, লুকোবাে কি? তিনিই তাে আমাকে ভক্ত করে দীশ্ত করলেন। আমার লঙ্জাহরণ করলেন। তাই নির্লশেজর মত ধরব এবার আঁকডে। আর ছাডানছােডান নেই।

দেখ আবার সেই তমোগ্রণই পরের ভালোর জন্যে প্রয়োগ করা যায়। যে বৈদ্য শ্র্য্ রোগীর নাড়ী টিপে 'ওষ্ধ খেয়ো হে,' বলে চলে যায়, রুগী খেল কিনা খোঁজ নের না, সে অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য রুগীকে ওষ্ধ খেতে বোঝায় অনেক করে, মিণ্টি কথায় বলে, 'ওষ্ধ না খেলে কেমন করে ভালো হবে, লক্ষ্মীটি খাও, এই দেখ আমি ওষ্ধ মেড়ে দিচ্ছি,' সে মধ্যম বৈদ্য। আর উত্তম বৈদ্য কে? রুগী কোনোমতেই খেল না দেখে সে ব্রকে হাঁট্র দিয়ে বসে জোর করে ওষ্ধ খাইয়ে দেয়। কি, খাবে না কি, জোর করে জবরদস্তি করে খাইয়ে দেব। এটা হল বৈদ্যের তমোগ্রণ। এতে রুগীর মঙ্গল, বৈদ্যেরও সাফ্ল্য।

'তেমনি ভক্তির তমঃ। যেন ডাকাতপড়া ভাব। তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ! আমি বেমনই ছেলে হই তুমি আমার আপন মা, তোমাকে দেখা দিতেই হবে।' বলে প্রেমে উন্মন্ত হয়ে গান ধরলেন ঠাকুর:

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি
আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শুকরী।
নাশি গোরাহারণ হত্যা করি স্ক্রণ
স্রাপানাদি বিনাশি নারী
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক
ওমা, ব্রহাপদ নিতে পারি॥

ঠাকুর গাইছেন আর তাই শ্ননে কাঁদছে শশধর। পাশ্ডিত্যের তুষারপিশ্ড গলে গিয়েছে । ডাইলিউট হয়ে গিয়েছে।



## তবে এক গলপ শোনো :

এক ব্রাহ্মণ অনেক যত্নে স্কুন্দর একটি বাগান করেছে। নানারকমের গাছ, ফুলে-ফলে ভরা। সেদিন হল কি, একটা কার গর্ব ঢুকে পড়েছে বাগানে। ঢুকে পড়েই, বলা-কওয়া নেই, খেতে শুরু করে দিয়েছে গাছ-গাছালি। দেখতে পেয়ে বামনে তো রেগে টং। হাতের কাছে ছিল এক আশ্ত-মশ্ত লাঠি, তাই দিয়ে গর্ব মাথায় মারলে এক ঘা। সেই ঘা এত প্রচণ্ড হল যে গর্টা মরে গেল তক্ষ্বিন। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল বাম্বন। গোহত্যা করে ফেলল্ম। হিন্দ্ হয়ে? এ পাপের কি আর চারা আছে? তখন তার মনে পড়ল বেদান্তে আছে, চোখের কর্তা সূর্য, কানের কর্তা পবন, হাতের কর্তা ইন্দ্র। ঠিকই তো, বামনে লাফিয়ে উঠল, এ গোহত্যা তো আমি করিনি, ইন্দ্র করেছে। যেহেতু ইন্দের শক্তিতে হাত চালিত হয়েছে এ গোহত্যার জন্যে দায়ী ইন্দ। মন খাঁটি করলে বামন। ফলে গোহত্যার পাপ তার শরীরে ঢুকতে পেল না, মনের দরজায় ধাক্কা থেয়ে থমকে দাঁড়াল। মন বললে, এ পাপ আমার নয়, ইন্দের। আমাকে কেন, তাকে গিয়ে ধরো। পাপ তথ্যনি ছুটল ইন্দ্রকে ধরতে। ব্যাপার শুনে ইন্দ্র তো অবাক। বললে, রোসো, আগে বামনুনের সঞ্চে দুটো কথা কয়ে আসি। মানুষের রূপ ধরে ইন্দু তথন এল সেই বাগানে। ফ্ল-ফল লতাপাতা দেখে মন খনলে খনে প্রশংসা করতে লাগল। বামনুনকে শ্রনিয়ে-শর্নিয়ে। মশাই, বলতে পারেন এ বাগানখানি কার ? জিগগেস করল বাম্বনকে। আজে, এটি আমার করা। এ সব গাছপালা আমি পইতেছি। আসন্ন না, ভালো করে দেখন না ঘুরে-ট্ররে। ইন্দ্র ঢ্রকল বাগানের মধ্যে। যেন কতই সব দেখছে এমনি ভাব করতে-করতে অন্যমনস্কের মত সে জারগাটার এসে উপস্থিত হল যেখানে সদ্যমৃত গর্টা পড়ে আছে। রাম, রাম, এ কি, এখানে গোহত্যা করলে কে! বামনুন মহা ফাঁপরে পড়ল। এতক্ষণ সব আমি করেছি, সব আমার করা, বলে খুব বরষ্ট্রাই করছিল, এখন মাথা চুলকোতে লাগল। তখন ইন্দ্র নিজর প ধরলে। বললে, তবে রে ভন্ড, বাগানের যা কিছ্ব ভালো সব তুমি করেছ আর গো-হত্যাটিই কেবল আমি করেছি! বটে? নে তোর গোহত্যার পাপ। আর বার কোথার, পাপ এসে ঢুকে পড়ল ব্রাহমণের শরীরে। তাই বলি, বা করেন সব তিনি এই বলে নিজেকে ঠকিও না। নিজের বেলায় ভালোটি আর মন্দটি ভগবানের ঘাড়ে। ওটি চলবে না। ভালোমন্দ সব তাঁকে অপণ করে ভালোমন্দের ওপারে চলে যাও। জ্ঞেয় বস্তু কি?

স্খদ্বঃখরহিত ঈশ্বরই জ্ঞেয়।

স্খদঃখরহিত কোনো বস্তু আছে, থাকতে পারে?

পারে। শীত আর গ্রীচ্মের সন্ধিস্থলে কি আছে? এমন একটি অনির্বাচনীয় অবস্থা, যা শীতলও নয় উষ্ণও নয়। যদি শৈত্যোক্ষতাজ্ঞানহীন বস্তু থাকা সম্ভব, তাহলে সূখদঃখবিহীন বস্তুর অস্তিম্বও মানতে হবে।

অমৃত সরকার ডাঙ্কার মহেন্দ্র সরকারের ছেলে। সে অবতার মানে না।

'তাতে দোষ কি?' ঠাকুর বললেন স্নেহহাস্যে। 'ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। আবার সাকার বলেও যদি বিশ্বাস করো, ঠকবে না। দর্টি জিনিস শ্ব্দ্ দরকার, সে দর্টি থাকলেই হল। সে দর্টির একটি হচ্ছে বিশ্বাস, আর একটি শরণাগতি। ঈশ্বর মান্য হয়ে এসেছেন এ বিশ্বাস কি করা সোজা? এক সের ঘটিতে কি চার সের দ্বেধ ধরতে পারে? তাই কথা হচ্ছে যে পথে যাও যদি আন্তরিক হও ঠিক-ঠিক মিলে যাবে অমৃত। মিছরির র্বটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও সমান মিছি।'

আবার, সাকারবাদীদের মতে একটি-দর্ঘি দেবতা নয়, তেগ্রিশ কোটি।

হলই বা। কলকাতা শহরে হাজার-হাজার ডাকবাক্স। বড় পোস্টাপিসেই ফেল আর ছোট ঐ ডাকবাক্সেই ফেল, ঠিকানা যদি ঠিক-ঠিক লেখা থাকে, যথাস্থানে গিয়ে পেশছরে। একটি ডাক পাঠাও তাঁকে, তোমার পায়ে পড়ি। পাঠিয়ে একবারটি দেখ ঠিক পেশছর কিনা।

'তোমার ছেলে অমৃতিটি বেশ।' ডাব্তারকে বললেন ঠাকুর।

'সে তো আপনার চেলা।'

'আমার কোনো শালা চেলা নেই।' ঠাকুর হাসলেন। 'আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস। আমিও ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস। চাঁদা মামা সকলের মামা।'

একটি ষ্বক ঠাকুরকে এসে জিগগেস করলে, 'মশার, কাম কি করে বার? এত চেষ্টা করি তব্ মাঝে-মাঝে মনে কুচিন্তা এসে পড়ে।'

'আস্ক না।' ঠাকুর নিশ্চিশ্তের মত বললেন। 'কেন এল তাই বসে-বসে ভাবতে যাওয়া কেন? শরীরের ধর্মে আসে, আসবে। তাই বলে মাথা ঘামাবিনে। মাথা না ঘামালেই মাথা তুলতে পারবে না কাম। তা ছাড়া তোকে বলে দি, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।'

'কিম্তু মনের ও ভাবটা যাবে কি করে?'

'হরিনামে। হরিনামের বন্যায় ভেসে যাবে সব আবর্জনা।'

যোগীনেরও সেই জিজ্ঞাসা। কাম যায় কিসে? শ্ব্ধ হরিনামে যাবে এ সে মানতে

রাজী নর। কত লোকই তো হরি-হরি করছে, কার্রই তো বাওয়ার নম্না দেখছি
না। পগুবটীতে এক হঠবোগী এসেছে, তার সংগ করল। যদি কিছু আসনপ্রাণায়ামের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দিয়ে দমন করা বায় শর্কে। ঠাকুর তাকে ধরে ফেললেন।
হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চললেন নিজের ঘরের দিকে। 'তুমি আমার দিকে না
গিয়ে এদিকে এসেছ, তাই না? তোকে, শোন্, বলি, ওদিকে যাসনি। ও সব হঠযোগ '
শিখলে ও করলে মন শরীরের উপরই পড়ে থাকবে সর্বক্ষণ, বাবে না ঈশ্বরের দিকে।
আমি তোকে যা বলেছি সেই পথই ঠিক পথ। হরিনামের পথ। হরিনামের শব্দেই
উড়ে যাবে পাপ-পাখি।'

নিজেকেই তব্ বেশি বৃদ্ধিমান বলে যোগীনের ধারণা। ভাবলে এসব ঠাকুরের অভিমানের কথা। পাছে তাঁকে ছেড়ে আর কার্ কাছে যাই সেই ভয়েই অমনি একটা ফাঁকা উপদেশ দিয়েছেন। শেষকালে মনে কি ভাব এল, ঠাকুরের কথামতই দেখি না করে। লেগে গেল হরিনামের মহোৎসবে। ঠাকুরের কী অশেষ কৃপা, কয়েকদিনের মধ্যে ফল পেল প্রত্যক্ষ।

কিন্তু কামক্রোধ ঈশ্বর দিয়েছেন কিসের জন্যে?

মহৎ লোক তৈরি করবেন বলে।' বললেন ঠাকুর। 'মন্দ না থাকলে ভালোর মাহাম্মা কি! অন্ধকার না থাকলে আলোর দাম কে দেয়! সীতা বললেন, রাম, অযোধ্যায় সব যদি স্বন্দর অট্টালিকা হত তো বেশ হত। অনেক বাড়ি দেখছি ভাঙা আর প্রেরানো। রাম বললেন, সব বাড়িই যদি স্বন্দর হয়, নিখ্ত হয়, তো মিদ্বিরা করবে কি।' থাক মন্দ, থাক পাপ, থাক কামক্রোধ। শ্ব্দু সংযম করো, সাবধান হও। কত রোগের থেকে সাবধান হছে, সন্ভোগের জনোই কত অভ্যাস করছ সংযম। এও তেমনি। আর ঈশ্বরের চেয়ে বড় সন্ভোগ আর কি আছে!

'দেখ না এই হন্মানের দিকে চেয়ে। ক্রোধ করে লঙ্কা পোড়ালো, শেষে মনে পড়ল, এই রে, অশোকবনে যে সীতা আছেন। তখন ছটফট করতে লাগল।' তাই তো বলি রাশ টানো।

মদনকে দংধ করলে শিব। মৃংধ করলে কৃষ্ণ। শিব মদনদহন। আর কৃষ্ণ মদনমোহন! দাক্ষিণাত্য বেড়াবার সময় রামচন্দ্র ঠিক করলেন চাতুর্মাস্য করবেন। চাতুর্মাস্য কাটাবার জন্যে একটি পাহাড় মনোনীত করলেন। গিয়ে দেখলেন সেখানে একটি শিবমন্দির। রাম লক্ষ্মণকে বললেন, মন্দিরে যাও। শিবের অনুমতি নিয়ে এস। মন্দিরে গিয়ে শিবকে লক্ষ্মণ জানাল তাদের প্রার্থনা। শিব কিছুই বললেন না, শৃর্থ, অন্যম্তি ধারণ করলেন। অন্যম্তি মানে অস্তৃত এক নৃত্যম্তি। নিজ লিল্গ নিজের মৃত্যে প্রে নৃত্য করছেন। লক্ষ্মণ ফিরে এল রামের কাছে। তাঁকে বললে সব আগাগোড়া। শ্রেন রাম উৎফুল্ল হলেন। লক্ষ্মণ বললে, ব্রুল্মন না কিছু। রাম বললেন, শিব অনুমতি দিয়েছেন। তিনি ঐ মৃতির মাধ্যমে বলছেন, লিল্গ আর জিহুনা সংযম করে যেখানে খুলি সেখানে থাকো। রসনা আর বাসনাকে বদি একসঞ্যে বন্দী করতে পারো তা হলেই অভয়লাভ।

চৈত্রমানের প্রচল্ড রোদে ঠাকুর এসেছেন বলরাম-মন্দিরে।

বললেন, 'বলেছি তিনটের সময় যাব, তাই আসছি। কিন্তু বড় ধ্প।'

ভাৰেরা হাওয়া করতে লাগল ঠাকুরকে। সেবা করবে না স্বাদূব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে ব্রুতে পারছে না। পাথার ছন্দ ভূল হয়ে যাছে।

'ছোট-নরেন আর বাব্রামের জন্যে এলাম।' মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর : 'পূর্ণকে কেন আনলে না?'

'সভার আসতে ভর পার।' বললে মাস্টার।

'ভয় ?'

'হ্যাঁ, পাছে আপনি পাঁচজনের সামনে স্খ্যাত করে বসেন, সব লোকজানাজানি হয়—'

'বা, এ তো বেশ কথা।' ঠাকুর বললেন অন্যমনস্কের মত : 'কে জানে কখন কি বলে ফেলি। যদি বলে ফেলি তো আর বলব না। আচ্ছা, পূর্ণর অবস্থা কি রকম দেখছ? ভাব-টাব হয়?'

'কই বাইরে তো কিছু, দেখতে পাই না।'

'কি করে পাবে? তার আকর আলাদা। বাইরে তো তার ফুটবে না ভাব।'

'হ্যাঁ, আমিও তাকে সেদিন বলছিল্ম আপনার সেই কথাটা।' মাস্টার বললে প্রফ্লের-মুখে।

'কোন কথাটা?'

'সেই যে বলেছিলেন, সায়র দীঘিতে হাতি নামলে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ডোবায় নামলে তোলপাড় হয়ে যায়।'

'শাধ্য তাই নয়, পাড়ের উপর জল উপচে পড়ে।' ঠাকুর জাড়ে দিলেন আরেকটা। 'কিম্পু তা ছাড়া, দেখেছ? ছেলেটার আর সব লক্ষণ ভালো।'

'হ্যাঁ,' মাস্টার সায় দিল : 'চোখ দ্বটো জবলজবল করছে। যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে সমব্থে।'

'চোখ শা্ব্য উম্জ্যল হলেই হয় না। এ অন্য জাতের চোখ। আচ্ছা,' ঠাকুর আরেকট্য অম্তরুগ হলেন : 'তোমায় কিছ্য বলেছে?'

'কি বিষয় ?'

'এই এখানকার সঙ্গে দেখা হবার পর কিছ্ব হয়েছে তার?'

'হ্যাঁ, বলেছে, ঈশ্বরচিশ্তা করতে গেলে, আপনার নাম করতে গেলে, চোখ দিয়ে জ্বল পড়ে, গায়ে রোমাণ্ড হয়।'

'বা, তবে আর কি।' যেন মৃত্ত হাওয়ার শান্তি পেলেন ঠাকুর।

কতক্ষণ পরে মাস্টার আবার বললে, 'সে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে—'

'কে? কে দাঁড়িয়ে আছে?' চমকে উঠলেন ঠাকুর।

'श्रीवर'।'

'কোথায় ?'

দরজার দিকে উৎসক্ক হয়ে তাকালেন ঠাকুর। উঠি-উঠি করতে লাগলেন। 'এখানে নয়, হয়তো তার বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।' বললে মাস্টার। ১৬০ 'আমাদের কাউকে বদি বেতে দেখে রাস্তা দিয়ে অমনি ছুটে আসবে, প্রণাম করে পালাবে।'

'আহা, আহা—' ভাবে তশ্ময় হলেন ঠাকুর। 'ও একটা বিরাট আধার। তা না হলে ওর জন্যে জপ করিয়ে নিলে গা?'

সবাই কোত্হলী হয়ে তাকাল। ঠাকুর বললেন, 'হাাঁ গো, প্র্র্বের জন্যে বীজমল্ম জপ করেছি।'

বিন্ধট আধার, কিন্তু পূর্ণর বয়েস মোটে তেরে। বিদ্যাসাগর-ইন্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ঠাকুরের কাছে যে আসে এবাড়ির লোক পছন্দ করে না একদম। তাই ল্বিকয়েল্বিকয়ে আসে এক-আধট্ব, মাস্টারমশায়ের ছায়ায়-ছায়ায়। সবাই সন্দ্রুত, কে কখনটের পায়। সকলের চেয়ে ভয় বেশি মাস্টারমশায়ের, কেননা বাড়ির লোক জানতে পেলে তাকেই দায়ী করবে সর্বাগ্রে। পূর্ণর আসা কোনো ভক্তের আসা নয় এমনি কোনো এক পথভোলা পথের ছেলের ঢ্বুকে পড়া। সব সময়ে আড়াল করে রাখবার চেন্টা।

এতই যখন ভয় তখন ও-ছেলেকে পথ দেখানোর কি দরকার!

আমি পথ দেখাব? ও নিজেই পথের ঠিকানা নিয়ে এসেছে। কে ওকে বলেছে ঠিকানা কে বলবে!

কানের কাছে মুখ এনে ঠাকুরও বলছেন চুপি-চুপি, 'সে সব করো? যা সেদিন বলে।
দেয়োছলাম—

পূর্ণ ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, করি।

'দ্বপনে কিছু দেখ? আগত্বন, মশালের আলো, সধবা মেয়ে, শ্মশানমশান? এ সব দেখা বড় ভালো। দেখ?'

পূর্ণ হাসল এক মুখ। বললে, 'আপনাকে দেখি।'

'তा হলেই হল।'

দেখারও দরকার নেই। শৃধ্ টানট্কু থাকলেই হল। তুমি তো আর-আর করছই, আমিই শৃধ্ যাই-যাই করছি না। তুমি যদি কারণর্পে আছ, এবার তারণর্পে এস। তোমার রূপ সর্বপ্রত্যকভূত হোক। তোমার চরণতরী আশ্রর করতে দাও। তোমার চরণতরী আশ্রর করে ভবান্ধিকে যেন গোল্পদ জ্ঞান করতে পারি।

'তোমার উন্নতি হবে।' পূর্ণকে বললেন শেষ কথা : 'আমার উপর তোমার টান তো আছে।'

কাছি দিয়ে নৌকো বাঁধা আছে ঘাটে। তুমি জোয়ারের জল হয়ে সেই কাছিতে টান দাও। আমি যেন তোমার দিকে মৃথ ফেরাতে পারি। আমার হাল না থাক পাল না থাক, তব্ তুমি আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলো। তুমি হও আমার স্লোতের টান। সব-ভাসানো সব-ডবানোর টান।

ঠাকুরের তখন অস্থ। প্রণ চিঠি লিখেছে ঠাকুরকে। কি লিখেছে পড়ো তো! 'আমার খ্ব আনন্দ হয়।' কে একজন পড়ে শোনাল প্রণর চিঠি: 'এত আনন্দ বে মাঝে-মাঝে রাতে ঘুম হয় না।' 'আমার গারে রোমাণ্ড হচ্ছে।' অসন্থের কণ্টকে নিমেষে উড়িরে দিলেন : 'আহা, দেখি দেখি চিঠিখানা।'

চিঠিখানি নিলেন হাতে করে। মুড়ে টিপে দেখতে লাগলেন। বললেন, 'অন্যের চিঠি ছ‡তে পারি না। কিন্তু এর চিঠি বেশ ভালো চিঠি। ধরতে পারি হাতের মধ্যে। ধরতে পারি বুকের উপর।'

তোমার এই আকাশব্যাপিনী জ্যোতির্মায়ী নক্ষ্মলিপিটি কবে ধরতে পারব হাতের মুঠোয়। কবে বা ধরতে পারব বুকের উপর!



'ভক্তা সর্ব'ং ভবিষ্যতি।' ভক্তি দ্বারাই সব কিছ্ন হবে। ভাগবতী প্রতিই ভক্তি। ভক্তি শ্রীপাদপদ্মবিষয়িনী।

স্ফটিকমণির ঘরে যে প্রদীপ জনলে তার প্রকাশ তীব্র। সেই প্রদীপই যদি জনলে আবার পদ্মরাগমণির ঘরে তার প্রকাশ মধ্র। তেমনি একই নিখিলপ্রদীপে ভগবানের দ্বরকম প্রকাশ—তীব্র আর মধ্র। তীব্র প্রকাশের নাম ঐশ্বর্য, মধ্র প্রকাশের নাম মাধ্র্য।

আমার এমন কোনো সাধ্য নেই, নেই আমার আধারে এত আয়তন যে তোমার ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করি। কিন্তু ভালোবাসতে কে না পারে বলো? বনের পশ্সাখিও পারে।

তেমনি যদি একবার ভালোবাসতে পারি তোমাকে, দেখাতে পারি মধ্রে হওয়া কাকে বলে। তুমি তো মধ্লুৰ্খ মধ্স্দেন। তাই আমার মধ্রে হওয়ার কারণই হচ্ছে তুমি আছ। ভক্তই ভগবদস্তিদের প্রমাণ। তেমনি আমিও যেন তোমার পরিচরটি বহন করি। পাত্র না পেলে তুমি তোমার কৃপা ঢালবে কি করে? আমাকে সে শ্ন্ড-শাল্ড পাত্রটি হতে দাও।

অমলা ভব্তি। নিশ্চলা ভব্তি। বিশন্থা ভব্তি। বিমন্তা ভব্তি।

স্বীয় প্রিয়ের নামকীর্তান করবে, লম্জা কি। কণ্ঠস্বরটি গাঢ় করো, তীক্ষা করো। কখনো উচ্চহাস্যা, কখনো রোদন কখনো আর্তানাদ কখনো গান কখনো উন্মাদন্তা। জড় জীব জ্যোতিষ্ক—যা কিছ্ আছে স্থালে-অস্থালে, সমস্তই হরির শরীর বলে জেনো। অনন্যমনে প্রণাম কোরো। যে ভোজন করে তার একসম্পেই তুল্টি প্র্যিট ও ১৬২ ক্রান্নব্তি হয়। তেমনি যে হারকে ভালোবাসে বা ভজনা করে সে একসংস্থাই ভত্তি, ফুবরান্ভূতি ও বৈরাগ্য লাভ করে।

া বৈদ্যের মতো ভক্তও তিনরকম। বে সর্বভূতে সমদ্ভি, অর্থাৎ যে সর্বভূতে ঈশ্বরকে দেখে সে উত্তম ভক্ত। বার ঈশ্বরে প্রেম, জীবে মৈন্রী, অজ্ঞে কৃপা, বিরোধীর প্রতি উপেক্ষা সে মধ্যম ভক্ত। আর, অধম বা প্রাকৃত ভক্ত কে? যে শ্বেধ্ বিগ্রহে-প্রতিমায় হরির প্রজা করে, হরিভক্ত বা আর কাউকে নয়, সে অধম বা প্রাকৃত ভক্ত।

সন্দেহ কি, উত্তম ভক্তই ভাগবতপ্রধান। বাসনা নয়, বাসন্দেবই তার একমাত্র আশ্রয়। অবশে অভিহিত হলেও যে হরিনাম পাপহরণ করে, সেই হরির পাদপন্ম সে প্রেম-রঙ্জ্ব দিয়ে বে'ধে রেখেছে হ্দয়ের মধ্যে। সাধ্য নেই হরি ত্যাগ করে সেই স্ব্ধানিবাস।

কলিতে নারদীয় ভব্তি।' বললেন ঠাকুর।

নারদ মানে কি? যে নার অর্থাৎ জল দেয়। জল মানে কি? জল মানে প্রমার্থবিষয়ক ভান।

नातम की करत?

শ্বাসে-গ্রাসে হরিনাম করে।

বীণাহন্তে স্থাসীন, নারদ একদিন জিগগেস করলে ব্যাসকে, তোমাকে ক্ষ্ম দেখছি কেন? এমন মহাভারত রচনা করেছ, রহমুস্ত রচনা করেছ, তোমার আর কী চাই?

এত বই লিখেও তৃশ্তি হল না। ব্যাস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেন আমার এই অতৃশ্তি আপনিই বল্পন বিচার করে।

আমি জানি। বললে নারদ, তুমি ভগবানের অমল চরিতকথা বলোনি বিশদ করে। ব্রহাজ্ঞান হরিভক্তিপূর্ণ না হলে প্রীতিপদ হয় না।

ভক্তিতেই তৃশ্তি। ভালোবাসাতেই গোরব। অশ্রুতেই আনন্দ।

স্তরাং ঈশ্বরের লীলাকথা বর্ণনা করো। রসের আকার হচ্ছে রাস। বর্ণনা করো সেই রাসলীলা।

ব্যাস রচনা করল ভাগবত। পরমবেদ্যকে শ্বেধ্ব জানা নয়, তাকে ভালোবাসতে জানাই আসল বিদ্যা। 'বিদ্যা ভাগবতাবধি।'

'হাবাতে কাঠ নিজে একরকম করে ভেসে যায়। কিল্পু একটা পাখি এসে বসলেই ডুবে গেল।' বলছেন ঠাকুর। 'কিল্পু নারদাদি বাহাদ্বরী কাঠ। নিজে তো ভাসেই, আবার কত মান্ব গর্ব হাতি পর্যন্ত নিয়ে যায় সপ্যে করে। যেমন স্টিম-বোট। আপনিও পারে যায়, আবার কত লোককে পার করে।'

ঠাকুরের কাশি হয়েছে।

মহেন্দ্র ডাক্তার বললে, 'আবার কাশি হয়েছে? তা কাশিতে বাওয়া তো ভালো।' হাসল ডাক্তার।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'তাতে তো মৃত্তি গো। আমি মৃত্তি চাই না ভব্তি চাই।' মৃত্তি হলে তো সব ফ্রিয়ে গেল। সব শ্ন্যাকার। আমার স্পৃহা আস্বাদনে। ভাব- গ্রহণে। ভাবের কি শেষ আছে? ভালোবাসার কি অন্ত হয়? তবে আমিই বা কেন অন্ত হব?

আমি অব্যর্থকালম্ব চাই। হে ঈশ্বর, তোমাকে ছেড়ে বেট্বকু সময় যায় সেইট্বকুই ব্যর্থ। এমন করো যেন সব সময়েই তোমাতে লেগে থাকি, মগন থাকি, এতট্বকু ক্ষণকণা যেন বিফল না হয়। আর দাও তোমার বসতিপ্রীতি। তোমার যেখানে বসতি সেখানেই আমার অন্বাগ। তোমার বাস তো শ্বের্ তীর্থে নয়, অখিলসংসারে। অন্তেরণ্তে। তোমার সর্বব্যাপিম্ববোধে আমার সমসত স্থান তীর্থান্বিত করো। বিশ্বময় প্রীতিতে বিস্তৃত হই। স্থানে আর সময়ে এক তিল পরিমাণ তোমার বিরহব্যবধান না থাকে।

'লাখজন্ম হলেই বা ভয় কি।' বললে নরেন, 'বারে-বারে আসব, ছুংয়ে যাব ঝরা-মরাকে, ধুয়ে যাব কটি ধুলিকণা, তুলে দিয়ে যাব কটি কাঁটার ক্লেশকন্ট।'

আমি বৃষ্টিবিন্দ্র হতে চাই। বললে বিবেকানন্দ। আকাশবাসী একটি ছোট্ট বারিকণা। কিন্তু আকাশেই থাকব না। ঝরে পড়ব।

ঝরে পড়ব কোথায়? জিগগেস করলে স্বামীজী।

শিকাগোতে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সেই ফরাসিনী গায়িকা। মাদাম কালতে। তাকেই এই প্রশ্ন।

নীরবে গাটনম্র চোখে চেয়ে আছে মাদাম।

ঝরে পড়ব, কিল্টু সম্বদ্রে নয়। সম্বদ্রে পড়ে মিশে যাব সেই সম্বদ্রের সণ্টের এই কল্পনা আমার কাছে অসহা লাগে। কিছ্মতেই না, উদ্দীশতকণ্ঠে বলতে লাগল বিবেকানন্দ, আমি মোক্ষ চাই না, নির্বাণ চাই না, বিলম্পিত চাই না। বারে-বারে আমি আমার এই ব্যক্তিছের চেতনা নিয়ে বাঁচতে চাই। আমি চাই লক্ষ-লক্ষ প্রনর্জক্ম।

ঠাকুরের অদ্রান্ত প্রতিধর্নন।

জানো না বৃঝি? একদিন এক সম্বৃদ্ধে ছোটু একটি বৃষ্টিবিন্দ্ব ঝরে পড়ল। মাদাম কালভের দিকে চেয়ে বলল আবার স্বামীজী। সম্বৃদ্ধে পড়েই কাদতে লাগল বৃষ্টিবিন্দ্ব।

কাদতে লাগল? কেন? তন্ময়ের মতো জিগগেস করলে মাদাম।

ভয়ে। দ্বঃখে। মিশে যাবে মিলিয়ে যাবে এই বেদনায়। সম্দু বললে, ভয় কি, দ্বঃখ কি, কত শত বৃষ্টিবিন্দ্র, কত শত তোমার ভাইবোন এমনি করে পড়েছে আমার মধ্যে। জল হয়ে মিশে গিয়েছে জলাশয়ে। তোমাদের এই বিন্দ্র-বিন্দ্র জলবিন্দ্র দিয়েই তো আমি তৈরি। বিন্দ্র ছাড়া কি সিন্ধ্র আছে?

তব্ কাঁদতে লাগল বৃষ্টিবিন্দ্র। আমি লাক্ত হতে চাই না, আমি লিক্ত হতে চাই। সমন্দ্র বললে, বেশ, তবে সা্বাকে বলো তোমাকে মেঘলোকে নিয়ে থাক। আকাশ থেকে ঝরে পড়ো আরেকবার।

খ্নশির রঙে টলমল করে উঠল সেই বৃষ্টিবিন্দ্র। চলে গেল মেঘলোকে। আবার ঝরে পড়ল। এবার জলে পড়ল না, মাটিতে পড়ল। তৃষ্ণার্ত, মলিন মাটিতে। মুছে দিল এক কণা ধ্লি। মুছে দিল এক কণা পিপাসা। মাদাম কালভের দ্বই চোখে মক্তের সম্মোহন। মক্তের সঞ্চীবনী।

হাাঁ, বারে-বারে জন্মাব। শৃত্থনাদ-উদার কণ্ঠে বললে বিবেকানন্দ, ষতবার ষেট্রকু পারি কাঁটা তুলে দিয়ে যাব প্রথিবীর। ষেট্রকু পারি দেয়াল ভেঙে ফেলব ব্যবধানের। যেট্রকু পারি প্রথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাব সর্বপ্রদাতা ঈশ্বরের দিকে। আমি চাই না আমার এই ব্যক্তিম্বের বিনাশ, এই আত্মচেতনার বিল্লিপত। আমিই সেই মহান অজানা। সেই অথিল-অলোকিক। বারে বারে এই লোকসংসারে ফিরে-ফিরে এসে জানাব নিজেকে, এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে, বৃহত্তর অধ্যায়ে, —দ্বই চোথ জরলে উঠল স্বামীজীর।

ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ রে নরেন, আর পড়বি না?'

নরেন বললে, 'একটা ওষ্ধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়াটড়া যা হয়েছে সব ভূলে ষাই।' শ্ব্ধ পাণ্ডিত্যে কী হবে? আর কতই বা পড়বে জিগগৈস করি? হাটের বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে একটা হো-হো শব্দ শোনা যায়, হাটের মধ্যে ঢ্কলে তথন অন্যরকম। তথন সব দেখছ-শ্নছ কোথায় কি বেপারবেসাতি, কোথায় কি দরদাম! সম্দ্রও দ্রে থেকে হো-হো শব্দ করছে। কী হবে শ্ব্দ শব্দ শ্নে? কাছে এগোও, দেখবে কত জাহাজ কত পাখি কত ঢেউ। তারপরে স্নান করে তার স্বাদ নাও। সার কথা, হাটের মধ্যে প্রবেশ করা, অবগাহন করা সম্ভে।

গর্বর জন্যে শাস্ত্রপাঠ? পথনিদেশের জন্যে? গর্বর না থাকে, না জোটে, শর্বর ব্যাকুল হয়ে কাঁদো, কে'দে-কে'দে প্রার্থনা করে। তিনিই দেবেন সব বলে-কয়ে, জানিয়ে-ব্রিয়ে।

সমন্থক ঠার কণ্টকিত হও। আসন জমিয়ে বসলাম তোমার এই দ্বারে। প্রস্তৃত হয়ে এসেছি, মরবার জন্যে প্রস্তৃত। যাকে ইচ্ছে সরিয়ে দাও তুলে নাও, আমাকে পারবে না হটাতে। কিছ্ব একটা করে তবে উঠব। হয় ধরে নয় মরে। হয় তোমার ঘরে মিলন নয় তোমার দ্বারে মৃত্যু। ঘর-দ্বার এক করে ছাড়ব।

'নরেন বেশি আসে না।' ঠাকুর আক্ষেপ করছেন। নিজেই আবার প্রবোধ দিচ্ছেন নিজেকে। 'তা ভালোই করে। ও বেশি এলে আমি বিহ<sub>ৰ</sub>ল হই।'

কাউকে কেয়ার করে না নরেন। এইটেই যেন কত বড় তার গালের কথা। 'বলব কি, আমাকেই কেয়ার করে না।' দেনহদ্রবন্দরে বলছেন ঠাকুর, 'দেদিন কাপেতনের গাড়িতে যাছিল আমার সংগা। ভালো জায়গায় তাকে কত বসতে বলল কাপেতন। তা সে চেয়েও দেখল না। সেদিন হাজরার সংগা কত-কি কথা কইছে। জিগগেস করলাম, কি গো, কি সব কথা হচ্ছে তোমাদের? উড়িয়ে দিল আমাকে, বললে, লম্বা-লম্বা কথা। দেখেছ তো কত বিশ্বান আমার নরেন, তব্ব আমার কাছে কিছ্ব প্রকাশ করে না, পাছে লোকের কাছে বলে বেড়াই। মায়ামোহ নেই, বন্ধনপ্রীড়ন নেই, একেবারে খাপখোলা তরোয়াল।'

প্রথমে ধ্মায়িত পরে জন্দিত, পরে দীশ্ত, পরে উদ্দীশ্ত এই আন্দি। সন্ধ্যের পর ঠাকুরের কলকাতা যাবার কথা। পাইচারি করছেন এদিক-ওদিক আর মাস্টারের সন্ধ্যে পরামর্শ করছেন, 'তাই তো হে কার গাড়িতে যাই—' এমন সময় নরেন এসে উপস্থিত। এসেই ভূমিণ্ঠ হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে।
'এসেছ? তুমি এসেছ?' যেন গ্রমোট করে ছিল চার্রাদক এক ঝলক বসল্তবাতাস
ছুটে এল। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে তেমনি ভাবে নরেনের মুখে হাত দিয়ে
আদর করতে লাগলেন। ভাবখানা এই, আমাকে ছেড়ে কোখার যাবি? কর্তাদন থাকবি
তোর ও-সব জ্ঞানতর্কের পাথরের দেশে? আমি তোকে গলিয়ে দেব, ছুয়ে-ছয়য়ে,
আদর করে-করে, তোর চোখের সংগ চোখ মিলিয়ে। জ্ঞান-তর্কে পারব না তোর
সংগে, কিম্পু তোকে ভালোবাসায় জিতে নেব। আমি যদি তোকে ভালোবাসি তবে
সাধ্য কি তুই আমাকে ফেলে যাস, আমাকে ছেড়ে থাকিস?

মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর। হাসিহাসি মুখে বললেন, 'কি হে, আর যাওয়া যায়?'

আনন্দভরা চোখে মাস্টারও হাসতে লাগল।

'জানো, লোক দিয়ে নরেন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। ও এসেছে। বলো, আর কি ষাওয়া যায়?'

'যে আজে। আজ তবে থাক।'

ঠাকুরও যেন পরম স্বৃহ্নিত পেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, কাল যাব। গাড়ি না হয় নৌকোয় যাব। কি বলো? আজ নরেন এসেছে। লোক পাঠিয়েছিল্মই বা। ওর কী দায় ছিল আসতে? তব্ ও এসেছে। আজ আর যাওয়া যায় না।' আর-সব ভক্তবৃদ্দ যারা সমবেত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা আজ এস। অনেক রাত হল।'

একে-একে প্রণাম করে বিদায় হল ভক্তেরা। নরেনের বেলায় না-রাত না-দিন। হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। শৃধ্য একবেলার ক্ষণিক মিলন নয়, চাই চিরজীবনধনের সংগ্য চিরজীবনক্ষণের মিলন।

আমি একতাল সোনা আমাকে তুমি আগন্নে প্রভিয়ে গলিয়ে নাও। কি, বিশ্বাস হয় না? জনালো তোমার আগন্ন, আজই হাতে-হাতে নাও পরথ করে। তোমার যেমন খাদি সকল নাচে নাচিয়ে নাও আমাকে, বাজিয়ে নাও সকল রাগিণীতে। সব ছেকৈ নাও, বেছে নাও, পিষে নাও। তোমার যা পছল্দ তাতেই আমি রাজী। তুমি যাতে নিশ্চিত তাতেই আমি নিশ্চিল্ত। তাই যদি হয় তবে আমার সম্পও বাহবা দ্বঃখও বাহবা।

রাম দত্তর সংখ্য তক করছে নরেন। তুম্ব তক।

মাস্টার এক পাশে বসে। ঠাকুরও দেখছেন চুপ করে। শেষকালে বললেন মাস্টারকে লক্ষ্য করে, 'আমার এসব বিচার ভালো লাগে না।' ধমক দিলেন রামকে। 'থামো।' না থামো তো, আস্তে-আস্তে। কে কার কথা শোনে। রাম থামলেও নরেন থামবে না। কিন্তু তাকে কে ধমক দেবে?

অসহারের মত তাকালেন আবার মাস্টারের দিকে। বললেন, 'আমি এসব বাকবিতন্ডা জানিও না, ব্রঝিও না। আমি অবোধ ছেলের মত শ্ব্ব কাঁদতুম আর বলতুম, মা, এ বলছে এই, ও বলছে ঐ। কোনটা সত্য তুই আমাকে ব্রঝিয়ে দে।' এই আত্মনিবেদন। এই ভব্তি পরমপ্রেমর্পা। ভালোবাসার করস্পর্শে লোহদ্বর্গের দ্বার খোলা।

किइ, जानि ना किइ, द्वि ना। उद, एठाप्रांक जालावर्धन।



র্যাদ আর কিছন না পারো সারা দিনমানে একবার, শন্ধন একবার আমাকে মনে কোরো।

নবগোপাল ঘোষ প্রথম দিন তো একেবারে স্ত্রী-পত্নত নিয়ে এসেছিল। তারপর সেই যে ডুব মারল, তিন-তিন বছর আর দেখা নেই।

'হাাঁ রে, কি হল বল দেখি নবগোপালের? তাকে একট্, খবর দে।' তিন-তিন বছর পর একদিন খোঁজ করলেন ঠাকুর।

খবর গেল নবগোপালের কাছে। সে তো প্রায় আকাশ থেকে পড়ল। সেই কবে একবার গিরেছিলাম তিন বছর আগে, সেই কথা আজও পর্যন্ত মনে করে রেখেছেন! ভূলে যার্নান! দিনে-রাশ্রে কত লোক আসছে তাঁর কাছে, তার মধ্যে কে-না-কে নবগোপাল ঘোষ, তাকেও হারিয়ে যেতে দের্নান। স্মৃতির কোটোর এক পাশে কুড়িয়ে রেখেছেন। কিছুই তিনি হারান না। ফেলে দেন না ভোলেন না এতট্বকু। আমরাই ভূলি। ফিরে যাই। পথ হারিয়ে পথ খুজি।

সময় হলে তিনিই আবার পথ দেখান। ডাক দেন।

নবগোপাল পড়ল আবার পায়ে এসে। তুমি ভোলো না। চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষর-লিপিতে প্রতি রাত্রে তুমি লিখে পাঠাও, আমি ভূলিনি। বিনয়কোমল শ্যামলশীতল ত্ণদলেও সেই ভাষাই লিখে রেখেছ, ভূলিনি তোমাকে। বললে, 'আমার সাধনভব্জন কি করে কী হবে?'

'তোমাকে কিছন করতে হবে না।' বললেন ঠাকুর, 'মাঝে-মাঝে শন্ধন দক্ষিণেশ্বরে এসো।'

শ্ধ, এইট্ৰু ?

এই বা কি কম কঠিন? দেখ না, কত বাধা এসে পড়বে যাবার মুখে। মন ঠিক করতেই এক যুগ। তারপর মন যদি ঠিক হল তো শরীর বললে ঠিক নেই। মন-শরীর দুই-ই ঠিক, হঠাৎ দেখা দিল সর্বসম্কল্পনাশন অকাজের তাড়না। হাতের কাছে দক্ষিশ্রেবর, সেই হাত খ্ৰুজতেই রাত ফ্রেরায়।

একদিন ভাবসমাধি হয়েছে ঠাকুরের, নবগোপাল এসে হাজির। রাম দত্ত ছিল, নব-গোপালকে বললে, 'এইবেলা ঠাকুরের কাছ থেকে কিছু, বর চেয়ে নিন।'

নবগোপাল সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ল ঠাকুরের পায়ের কাছে। বললে, 'বিষয়চিন্তায় ডুবে আছি। কি করে যাবে এই বিষজ্বালা আমাকে বলে দিন।'

'কোনো চিন্তা নেই।' আশ্বাস দিলেন ঠাকুর। 'যদি আর কিছনু না পারো সারা দিন-মানে একবার, শন্ধনু একবার আমাকে স্মরণ কোরো।'

শ্বধ্ব এইটাকু ?

হ্যাঁ, এইট্রুকু। অঞ্চুরটি ছোট, কিন্তু ওর মধ্যে অব্যক্ত আছে বনস্পতির আয়তন। বেশ তো, দেখ না, সারা দিনে-রাত্রে শৃধ্য একবার আমাকে স্মরণ করে দেখ না কি হয়! একবার স্মরণ করলেই কতবার সাধ যায় স্মরণ করতে। স্মরণ করতে-করতেই অনন্যশ্রণ।

একদিকে তুমি কত সহজ, আমার দুর্বল দুই বাহ্র বন্ধনে বন্দী, আবার আরেকদিকে তুমি অপরিসীম, সমস্ত আরত্তের অতীত, সমস্ত বন্ধন-ক্রন্দনের বাইরে। একদিকে তুমি কঠোর কাজের মান্য, আরেকদিকে তুমি অকাজের রাজা। ব্তির্পে থেকে আবার নিব্তির্পে বিরাজিত। একবার দেখি অমোঘ নিরমে বেংধে রেখেছ আমাকে, আবার দেখি তোমার অশাসনের অভগনে বাজিরে দিয়েছ আমার ছুটির ঘণ্টা। একদিকে তুমি সুদুর্গম সুগুমভীর, আবার, কি আশ্চর্য, তুমি একেবারে হিসাব-কিতাবছাড়া উন্দ্রান্ত ভোলানাথ।

সেইখানেই তো আমার ভরসা। আমি কি পারব তোমাকে গৌরীশৎকরের চ্ড়ার গিরে ধরতে? আমি ধরব তোমাকে বিধি-বাধা-না-মানা ঝড়ের ঘ্র্ণবৈগে। আর সকলের কাছে তুমি দম্তুরসংগত, আমার কাছে তুমি খাপছাড়া, অগোছালো। আমার যে ভালোবাসার বেসাতি। অনাবশাকের ঐশ্বর্য।

নবাই চৈতন্যরও সেই কথা।

পানিহাটির উৎসবে এসেছেন ঠাকুর। নৌকোয় উঠেছেন ফিরে যাবার মুখে, ছুটতেছুটতে নবাই এসে হাজির। বাড়ি কোন্নগর, মনোমোহনের খুড়ো। শুনেছে ঠাকুর এসেছেন উৎসবে, তাই দেখতে এসেছে। এতক্ষণ খুজেছে ভিড়ের মধ্যে, দলের মধ্যে সেই শতদল কোথায়, ভিড়ের মধ্যে কোথায় সেই অপর্প! এত দেরি করে এলে কেন? ঐ যে তিনি নৌকোয় উঠছেন। সত্যি? উধ্বশ্বাসে ছুটল নবাই। ছেড়ো না, ছেড়ো না নৌকো। আর কি ছাড়ে! যে মুহুতে দেখতে পেলেন ব্যথিতের ব্যাকুলতা, পারায়ণ-পরায়ণ সত্যধ হলেন।

भारत्रत्र উপत न्रिटिस পড़न नवारे। আকুन रस कौनरा नागन।

একেই বলে দেখা আর প্রেমে পড়া। কিন্বা প্রেমে পড়ে দেখা। খ্রেজেছে, ছ্রটেছে, ল্বাটিরে পড়েছে। প্রশন কর্রোন, তর্ক করোন, বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমিতে জাগতে দের্মনি শ্বিধার কুশাষ্কুর। শ্ব্ব, বিশ্বাস নর, উন্মন্ত ব্যাকুলতা। একেবারে সর্বসমর্পণ। ঠাকুর তাকে স্পর্শ করলেন। পাগলের মত নাচতে পাগল নবাহ। নাচে, নাচে, আবার থেকে-থেকে প্রণাম করে ঠাকুরকে।

আরেক রকম স্পর্শে তাকে ফের প্রকৃতিস্থ করলেন ঠাকুর। সবাই ভাবলে শাদত হয়ে গেল বৃষ্ধি নবাই। দেখল ছেলের উপর সংসারের ভার দিয়ে নবাই গণগাতীরে কুটির বে'ধে বাস করতে লাগল নির্জনে। সংশের সাথী তিনজন। ধ্যান কীর্তন আর উপাসনা।

'ধানি চক্ষ্ব ব্ৰেজও হয়, চক্ষ্ব চেয়েও হয়।' বললেন ঠাকুর। 'ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে তার লক্ষণ আছে। মাথায় পাখি বসবে জড় মনে করে। আমি দীপশিখা নিয়ে আরোপ করতুম। শিখার যেটা লালচে রঙ সেটাকে বলতুম স্থ্ল, আর শাদা অংশটাকে বলতুম স্ক্রে। মধ্যখানে একটা কালো খড়কের মত রেখা আছে। সেটাকে বলতুম কারণশরীর।'

গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন আর বহিম্থ থাকে না, যেন বার-বাড়িতে কপাট পড়ল। দয়ানন্দ বললে, অন্দরে এসো কপাট বন্ধ করে। অন্দর-বাড়িতে কি যে-সে আসতে পারে?

'ধ্যান হবে তৈলধারার মত।' বললেন আবার ঠাকুর। 'ভিতরে আর ফাঁক নেই। অনগ'ল প্রবাহ। তেমনি মনেরও অনগ'ল মণনতা। একটা ইটকে বা পাথরকেও যদি ঈশ্বর বলে ভক্তিভাবে প্রজো করো, তাতেও তাঁর কুপায় ঈশ্বরদর্শন হবে।'
আর কীর্তন?

কীর্তান হবে হিল্লোল-কল্লোল। ক্রন্দনের সংগ্যা নর্তান মিশলেই কীর্তানের জন্ম। নরোত্তম কীর্তানীয়াকে বললেন ঠাকুর, 'তোমাদের যেন ডোণ্গা-ঠেলা গান। এমন গান হবে যে নাচবে সকলে।' বলেই গান ধরলেন নিজে: 'নদে টলমল টলমল করে। গোরপ্রেমের হিল্লোলে রে। তারপর এবার আখর দাও, আর নাচো—'

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে
তারা, তারা দ্ব ভাই এসেছে রে।
যারা মার থেয়ে প্রেম যাচে
তারা, তারা দ্ব ভাই এসেছে রে॥
যারা আপনি কে'দে জগং কাঁদায়
তারা, তারা দ্ব ভাই এসেছে রে।
যারা আপনি মেতে জগং মাতায়
তারা, তারা দ্ব ভাই এসেছে রে॥

নবাই এসেছে। এসেই উচ্চতালে কীর্তান শ্রের্ করে দিল। বইরে দিল সন্রের গণ্গা। আসন ছেড়ে উঠে ঠাকুর নাচতে লাগলেন। কাছে ছিল মহিমাচরণ, জ্ঞানপথে বার চর্চা-চিন্তা, সেও মেতে উঠল নৃত্যে।

গাইতে-গাইতে বড় টলছেন ঠাকুর। নিরঞ্জন ভাবলে, পড়ে যাবেন ব্রিঝ। হাত বাড়িয়ে

ধরতে গেল। মৃদ্বস্বরে ধমকে উঠলেন : 'এই। শালা ছইসনে।' মাস্টার ছিল সামনে। তার হাত ধরে টান মারলেন। 'এই, শালা, নাচ।'

একেই বলে উজিতা ভক্তি। ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। ভক্তি যেন উথলে পড়ছে। রাম বললেন লক্ষ্মণকে, ভাই যেখানে দেখবে উজিতা ভক্তি, সেইখানে জানবে আমি আছি।

'হরিনামে কেমন আনন্দ দেখলে?' সবাইকে উন্দেশ করে জিগগেস করলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমার আরো বেশি আনন্দ। কেন বলো তো? মহিমাচরণ আসছে এদিকৈ, জ্ঞান পেরিয়ে ভান্তর দিকে। জ্ঞান হচ্ছে একটানা স্রোত আর ভান্তি হচ্ছে জোয়ার-ভাটা। আর দেখ না জ্ঞানীর মুখ-চেহারা শ্বকনো আর ভন্তের মুখ-চেহারা দ্নিশ্ধ।' তারপর তৃতীয় সাথী প্রার্থনা।

কী প্রার্থনা করবে? শন্ধন্বলবে, ঈশ্বর, যেন ভোগাসন্তি যার আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়। কাতর হয়ে প্রার্থনা করলেই চোখে জল আসবে। ঈশ্বর তৃষ্ণার্ত। চোখের জল না পেলে তাঁর পিপাসা নিবারণ হয় না। চাতক যেমন বৃষ্ণির জলের জন্যে চেয়ে থাকে ঈশ্বরও তেমনি চোখের জলের জন্যে চেয়ে থাকে ঈশ্বরও তেমনি চোখের জলের জন্যে চেয়ে আছেন। শিশির না ঝরলে ফ্লেটি ফোটে না, আর ফ্লেটি না ফ্টলে উড়ে আসে না মধ্কর। তেমনি অশ্রন ঝরলে ফোটে না হৃদকমল, আর হৃদকমল না ফ্টলে ছন্টে আসেন না ভগবান। তাই কাঁদবার জনোই প্রার্থনা।

না কাঁদলে ধ্রেয়ে যাবে না আসন্তির ধ্রলোবালি। বাইরে শ্রকনো জ্ঞানের কথা, অন্তরে প্রচ্ছের ভোগতৃষ্ণা—কিছ্র হবে না। হাতির ষেমন বাইরের দাঁত আছে তেমান আবার ডিতরের দাঁত। বাইরের দাঁতে শোভা, ভিতরের দাঁতে খায়। তেমান বাইরে লেকচার উপাসনা ভত্তির আড়ন্বর, ভিতরে কামকাঞ্চনে স্পূহা। ল্যকিয়ে-ল্যকিয়ে লেহনচর্বণ। সমস্তই অনর্থক। যত জলই ঢালো গাছ অফলা।

তাই কে'দে-কে'দে মা'র কাছে শ্বধ্ব এই প্রার্থনা :

মা, তোর পাদপদেম শন্ত্র্যা ভব্তি দে। আর যা কিছ্ব চাইছি, কী যে সত্যি চাইবার তা না জেনেই চাইছি। সন্তান যদি একবার মাকে পায় সে কি আর রঙিন খেলনার জন্যে কাঁদে?

প্রথমে অভ্যাস পরে অনুরাগ। ঠাকুর বললেন, 'প্রথমে বানান করে লেখ, তারপর টেনে যাও।'

অশ্তরের টানেই তখন টেনে যাবে। এই অভ্যাসটি কেন? যাতে শরীর যাবার সময় ঈশ্বরকেই মনে পড়ে। নাম শ্ব্ধ মুখে বললেই হবে না, মনে ধরতে হবে। মনে-মনে এক হতে হবে। শ্ব্ধ কাঁচের উপর ছবি থাকে না। তাই ভোগাসম্ভ মনে ফ্রটবে না নামম্তি। কাঁচের পিঠে কালি মাখিয়ে ছবি ধরো। তেমনি মনে মাখাও ভক্তি আর বৈরাগ্যের রঙ, ফ্রটে উঠবে নামের প্রতিচ্ছায়া।

হেম ঠাকুরকে কীর্তান শোনাবে বলেছিল। তা আর হল না। শেষে বললে, 'আমি খোল-করতাল নিলে লোকে কি বলবে!' ভয় পেয়ে গেল পাছে লোকে পাগল বলে। আর, এই যে স্থের আশায় ছন্নছাড়ার মত উন্দাম হয়ে ঘ্রুরে বেড়াছে এতে সবাই ১৭০

তাকে স্ক্রেমস্তিম্ক বলছে। আর যা অক্ষয় আনন্দের আকর তার জন্যে ক্রন্দন্ কার্তনই পাগলামি!

কোথা থেকে কি ছম্মবেশে যে আসন্তি আসে তার ঠিক নেই। হরিপদকে চেনো তো?

সে ঘোষপাড়ার এক মেরেমান্বের পাল্লায় পড়েছে। বলে, তার নাকি গোপাল ভাব। কোলে বসিরে খাওয়ায়। বলে, বাংসল্য ভাব। ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, 'ঐ বাংসল্য থেকেই তাচ্ছল্য।'

সাবধান করে দিলেন হরিপদকে। ছেলেমান্য, কিছ্ বোঝে না। ভাবে, বোধহয় 'রাগকৃষ্ণ' হয়েছে।

জানো না বৃক্তি? ঐ মেয়েছেলেটি যে পথের পদ্থী তাদের মানুষ নিয়ে সাধন। মানুষকে মনে করে শ্রীকৃষ্ণ। ওরা বলে 'রাগকৃষ্ণ'। গুরু জিগগেস করে, রাগকৃষ্ণ পেয়েছিস। উত্তর চাই, হ্যাঁ, পেয়েছি।

তাই ধরেছে হরিপদকে। এমন স্কুন্দর ছেলেটা না মেছমার হয়ে যায়।

স্কর কথকতা জানে। সব না মাটি হয়। গলার এমন মিঠে স্বর, তা না উড়ে পালায়।

সেদিন তার চোখ দর্টি লক্ষ্য করলেন ঠাকুর। যেন চড়ে রয়েছে। বললেন, 'হ্যাঁ রে, তুই খুব ধ্যান করিস?'

भाशा दि<sup>\*</sup> हे करत तरेल र्रात्रभम।

'শোন, অত নয়।'

পদসেবার ভার দিয়েছেন হরিপদকে। হাত-ভরা কোমল ভক্তি, স্নেহসিক্ত পবিত্রতা। হার, আসক্তির ছোঁয়া লেগে হাত দুটি না তার শ্ন্য-শত্ব্ন হয়ে যায়।

মনে শান্তি পাচ্ছেন না ঠাকুর। সে মেরেছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন মিনতি করে, 'হরিপদকে নিয়ে যেমন করছ করো কিন্তু, দেখো, অন্যায় ভাব যেন এনো না।'

হরিপদর যম-দুয়ারে কাঁটা দিয়ে দিলেন।

'আচ্ছা, এই যে ছেলেরা সব আসছে এখানে, বাধা-বারণ মানছে না, এর মানে কি?' ঠাকুর বলছেন আত্মভোলার মত : 'এই খোলটার মধ্যে নিশ্চরই কিছ্ম আছে, নইলে টান হর কি করে? কেন আকর্ষণ হয়? বলা নেই কওয়া নেই দলে-দলে লোক অমনি এলেই হল? কোনো মানে নেই ওর?'

সকলেই তো আসবে। তোমার ওখানেই যে সকলের সকল পথ সমাপ্ত হরেছে। তুমি যে সর্বসমন্বয়ের সমনুদ্র।

'কেন একঘেরে হব? কেন হব একরোখা?' বলছেন ঠাকুর উদার সারকো: 'অম্ক্ মতের লোক তা হলে আসবে না, এ ভাবনা আমার নর। কেউ আস্ক্ আর নাই আস্ক, আমার বয়ে গেছে। লোকে কিসে হাতে থাকবে, কিসে দল বাড়বে এ সব আমার মনে নেই। অধর সেন বড় কাজের জন্যে বলতে বলেছিল মাকে, তা ওর সে কাজ হল না। তাতে যদি ও কিছু মনে করে আমার বরে গেল।'



চিংপন্ন রোড দিয়ে গড়ের মাঠের দিকে চলেছেন ঠাকুর। চলেছেন গাড়ি করে। উইলসনের সার্কাস দেখতে। সঙ্গে রাখাল, মাস্টারমশাই, আরো দ্ব-একজন। এক-জনের হাতে ঠাকুরের বট্রা। তাতে মশলা, কাবাবচিনি। ঠাকুরের গায়ে সব্ত্ বনাত। কার্তিকে নতুন শীত পড়েছে।

একবার এধার একবার ওধার ঘন-ঘন মূখ বাড়াচ্ছেন গাড়ি থেকে। লোক দেখছেন। আপনমনে কথা কইছেন তাদের সঙ্গে। মাস্টারকে বলছেন, 'দেখছ সবার কেমন নিম্নদ্ভিট। সব পেটের জন্যে চলেছে। কার্র ঈশ্বরের দিকে দ্ভিট নেই।'

মাঠে তাঁব, পড়েছে সার্কাসের। গ্যালারির টিকিট আট আনা। তাই কেনা হল ঠাকুরের জন্যে। শৃথ্য, ঠাকুরের জন্যে কেন, সকলের জন্যে। সব চেয়ে উচ্চু ধাপে গিয়ে সবাই বসল। ঠাকুরের মহাস্ফ্র্তি। বালকের মত আনন্দ করে বললেন, 'বাঃ, এখান থেকে তো বেশ দেখা যায়।'

সার্কাসের মেরে ঘোড়ার পিঠে এক পারে দাঁড়িরে ছ্রটছে। বড়-বড় লোহার রিঙ-এর মধ্যে দিয়ে ছ্রটছে ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিরে উঠে আবার ঘোড়ার পিঠে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এক পারে, মাঝখানে ডিঙিয়ে গিয়েছে সেই লোহার রিঙ। খ্ব কারদার কসরত। বিস্ময়-আয়ত চোখে তাই দেখছেন ঠাকুর।

সার্কাসের শেষে বলছেন মাস্টারকে, 'দেখলে বিবি কেমন এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়ার উপর, আর ঘোড়া কেমন ছ্বটছে বনবন করে। ভাবো দিকিন, কত অভ্যেস করেছে তবে না হয়েছে। কত মনোযোগ, কত একাপ্রতা! একট্র অসাবধান হলেই হাত-পা ভেঙে যাবে, হয়তো বা অবধারিত মৃত্যু। অভ্যাসযোগে সব এখন জল-ভাত! সংসার করাও এমনি কঠিন। অনেক সাধন-ভজন করেই তবে না ঈশ্বরকৃপা! সাধন আর ভজন, অভ্যাস আর অনুরাগ।'

অভ্যাস যদি থাকে, মৃত্যুর সময় তাঁরই নাম মৃথে আসবে। সেই অভ্যাস করে যাও। মৃত্যুর সময়ের জন্যে প্রস্তৃত রাখো নিজেকে।

'সাধনের সময়,' ঠাকুর বললেন, 'এই সংসার ধোঁকার টাটি। কিল্ছু জ্ঞানলাভ হবার পর তাঁকে দর্শনের পর এই সংসারই আবার মজার কুটি।'

শাধ্ব অভ্যাস। মন যায় না তব্ কণ্টকাঠিন্য করে একট্ব বোসো। এইট্বকুই সাধন।
প্রথমে তেতো লাগে, এই তেতোট্বকুই খাও। খেতে-খেতেই মধ্ব, খেতে-খেতেই নেশা।
ছেলের পড়ায় মন নেই, বাপ-মা জাের করে বসাচ্ছে তাকে বইয়ের সামনে। এই
১৭২

জোরট্কুই কৃচ্ছা। পড়তে-পড়তে ছেলের কখন অন্রাগ এসে গিরেছে, তখন বই আর নামায় না মৃথ থেকে। বাপ-মা বারণ করলেও না। অভ্যাস করাই এই অন্রাগের নাগাল পাবার জন্যে। মরা জল ঠেলে-ঠেলে স্রোতের জলে চলে আসার জন্যে। ঘযো তোমার শ্কনো কাঠ। মরা কাঠেই জ্বলবে একদিন আগ্ননের অন্রাগ। চে'চিয়ে গলা সাধা, একদিন হঠাৎ এসে যাবে স্বরাগের ডেউ। র্শ্ধ দরজার পাশে বসে ডাক্ক-নামটি ধরে ডাকো একমনে। কখন দরজা খ্লো গিয়ে জেগে উঠবে ভালোবাসার প্রতিধ্বনি।

হাতে দাঁড় পড়েছে, দাঁড় টেনে যাও, ঝাঁ করে কখন পাড়ি জমে যাবে টেরও পাবে না। দ্প্রবেলা ইম্কুল পালিয়ে চলে এসেছে মাস্টার। শ্লনেছে বলরামমন্দিরে এসেছেন ঠাকুর, আর কে রোখে! শ্লধ্য ছাত্রই ইম্কুল পালায় না, মাস্টারও ইম্কুল পালায়। 'কি গো, তুমি? এখন? ইম্কুল নেই?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

কে একজন ভক্ত ছিল সামনে, বলে উঠল, 'না মশাই, উনি ইস্কুল পালিয়ে এসেছেন।' সবাই হেসে উঠল। কিন্তু মাস্টার জানে কে যেন তাকে টেনে আনলে! এমন টান যার ব্যাখ্যা হয় না। পায়ে কুশকণ্টকের বোধ নেই, পথ মনে হয় একটানা বাশি। মাস্টারকে সেবা শেখাতে লাগলেন ঠাকুর। আমার গামছাটা নিংড়ে দাও তো। জামাটা শ্বকোতে দাও। পা-টা কামড়াচেহ, একট্ব হাত ব্বলিয়ে দিতে পারো?

সাহ্মাদে সেবা করছে মাস্টার।

সম্দ্রের দিকে চলেছে নদী। নদীতে উচ্ছ্বাস উঠেছে। নদী ভাবছে এ উচ্ছ্বাস কার, আমার না, সম্দ্রের? ওগো সম্দ্রে, বলে দাও, এ আবেগ-আবর্ত কার? আমার, না, তোমার? কিন্তু এ জিজ্ঞাসা কতক্ষণ? যতক্ষণ না ঐকান্তিক সমর্পণ হচ্ছে সম্দ্রে। সম্দ্রে একবার মিশে গেলে, প্র্ সমর্পণ হয়ে গেলে, তখন কি আর থাকবে এ জিজ্ঞাসা? তখন কি আর থাকবে আমি-তুমি?

গিরিশ ঘোষ বললে, 'আমরা সব হলহল করে কথা কই। কিন্তু মাস্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে। কি ভাবে কে জানে।'

ঠাকুর বললেন, 'ইনি গম্ভীরাস্মা।'

তাই বলে একটা গান গাইবে না? সবাই গাইছে, ও কেন মুখ বুজে থাকবে? ঠাকুরের কাছে নালিশ করল গিরিশ। 'কিছুতেই গাইছে না মাস্টার।'

ঠাকুর বললেন, 'ও স্কুলে দাঁত বার করবে। যত লম্জা গান গাইতে!' মাস্টারের দিকে তাকালেন। 'ঈশ্বরের নামগ্রণকীর্তানে লম্জা করতে নেই। নামগ্রণকীর্তান অভ্যাস করতে-করতেই ভব্তি আসে।'

ভব্তিতেই সৰ্বসিদ্ধ। এমন কি বহনুজ্ঞান।

'তাঁর দরা থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে? ওদেশে ধান মাপে, পেছনে বসে রাশ ঠেলে দের আরেকজন। দরার মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন। আর দরা আকর্ষণ করবে কি করে? শুখু ভক্তিতে, ভালোবাসার। ভালোবাসাতে কালা আর কালাতেই দরা।' আমার কী ছিল? কালা ছাড়া আর ছিল না কিছু প্রক্রিপাটা। কে'দে-কে'দে বলতুম তাই মাকে, বেদ-বেদান্তে কি আছে জানিয়ে দাও, কি আছে বা প্রগণ-তদ্যে। সব

জ্ঞানিরে দিলেন দেখিয়ে দিলেন। শিবশক্তি, ন্ম্বড্স্ত্পে, গ্রের্কর্ণধার, সচ্চিদানন্দ্-সাগর।

'একদিন দেখলুম কি জানো? চতুদিকে শিবশক্তি। মানুষ পশ্বপাখি তর্কতা সকলের মধ্যেই এই প্রেষ্ আর প্রকৃতি। আরেকদিন দেখলুম নরমনুদ্ধের পাহাড়। আমি তার মধ্যে একলা বসে। সেদিন দেখলুম মহাসমনুদ্র। ননুনের পর্ভুল হয়ে সমনুদ্র মাপতে চলেছি। গ্রের্ কুপায় পাথর হয়ে গেলুম। কোখেকে একটা জাহাজ চলে এল। তাতে উঠে পড়লুম। দেখলুম। গ্রের্কর্ণধার। তারপরে আবার দেখলুম ছোটু একটি মাছ হয়ে খেলা করছি সাগরে। সিচ্চদানন্দসাগরে প্রফল্ল মংস্য। কি হবে ব্রন্ধিবিচারে? কি ব্রুবে তুমি তিনি না বোঝালে? এইটিই সকল বোঝার সার করো, ধে, তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখনই সব বোঝা যায়। তার আগে নয়।'

মাসটারকে দিয়ে গান গাইয়ে ছাড়লেন ঠাকুর। সিম্পেশ্বরী বাড়ি পাঠিয়েছেন তাকে প্রজা দেবার জন্যে। ঠনঠনের সিম্পেশ্বরী। স্নান করে খালি পায়ে গিয়েছে মন্দিরে আবার খালি পায়ে ফিরে এসেছে প্রসাদ নিয়ে। ভাব চিনি আর সম্দেশ। ঠাকুর তথন শ্যামপ্রকুরে। দক্ষিণের ঘরে দাড়িয়ে আছেন মাস্টারের প্রতীক্ষায়। পরনে শ্রন্থ বস্ত্র কপালে চন্দনের ফোটা।

পারের চটিজ্বতো খবলে রেখে প্রসাদ ধরলেন ঠাকুর। খানিকটা মবুখে দিয়ে বললেন, 'বেশ প্রসাদ।'

তারপর চমকে উঠে বললেন, 'আমার বই এনেছ?'

'এনেছি।'

রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গানের বই। ঠাকুর বললেন, 'বেশ, এখন এইসব গান ডাক্তারের মধ্যে ঢ্রকিয়ে দাও।'

বলতে-বলতেই ডাক্টার এসে হাজির। 'এই যে গো তোমার জন্যে বই এসেছে।' সোল্লাসে বলে উঠলেন ঠাকুর।

বই দুখানি হাতে নিলেন ডাক্তার। বললেন, 'গান পড়ে সুখ কি, গান শুনে সুখ।' 'তবে শোনাও হে মান্টার—'

এবার আর ঠাকুরের কথা ঠেলতে পারল না। গলা ছেড়ে গান ধরল মাস্টার।

মন কি তত্ত্ব করো তাঁরে, বেন উন্মন্ত আঁধার ঘরে। সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে। হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।'

তারপর নাচিয়ে পর্যক্ত ছেড়েছেন। আমি হরিনামে বদি নাচি, লোকে আমার কি বলবে এ-ভাব ত্যাগ করে। লম্জা, অভিমান, গোপন ইচ্ছা—এ সব পাশ। এ ছুড়ে ১৭৪ ফেলে দিতে না পারলে স্ফর্তি কই, সারলা কই? গড় হয়ে দেবতার দ্রারে প্রণাম
করতে গেলে দামী শালে ধ্লো লাগবে স্তরাং মনে-মনে প্রণাম করে দায় সারি
এ হচ্ছে অহম্কারের কথা। কিন্তু শাল গায়ে দিয়ে ঐ ধ্লোয় গড়াগড়ি দেওয়াই
আনন্দ। সত্যিকার আনন্দ হলে, গায়ের শাল আর পথের ধ্লোয় ভেদ থাকে না।
সত্যিকার বন্যা এলে বালির বাঁধে কি করবে? কালীপদস্থায়দে একবার বাদ
ভূবতে পারো, সব হিসেব পচে যাবে, প্জা হোম জপ বলি কিছ্রেই আর ধার ধারতে
হবে না।

কিন্তু শিবনাথের উলটো কথা। সে বলে, বেশি ঈশ্বরচিন্তা করলে বেহেড হয়ে।

শোনো কথা!' বললেন ঠাকুর, 'জগণচৈতন্যকে চিন্তা করে অচৈতন্য! যিনি বোধ-ন্বর্প, যাঁর বোধে জগণকে জগণ বলে বোধ হয় তাঁকে চিন্তা করা মানে অবোধ হওয়া?'

'ভাবতে গেলে সব কিন্তু ছায়া।' বললে প্রতাপ মজ্মদার।

'তা কেন?' আপত্তি করল ডাক্টার। 'বস্তুরই তো ছায়া। ঈশ্বর যদি বস্তু হন তা হলে তাঁর ছায়াও বস্তু। এদিকে ঈশ্বর সত্য অথচ তাঁর স্ফিট মিথ্যে এ মানতে রাজী নই। তাঁর স্ফিউও সত্য।'

সেকথা বৈকুণ্ঠ সেনও বলেছিল। ঠাকুরকে জিগগেস করলে, 'আচ্ছা মশাই সংসার কি মিথ্যে?'

এক কথার জল করে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'যতক্ষণ ঈশ্বরকে না জানা যায় ততক্ষণ মিথ্যে। ততক্ষণ মায়া। ততক্ষণ আমার-আমার। এদিকে চোখ ব্রজলে কিছ্ব নেই অথচ আমার হার্ব্র কি হবে! নাতির জান্যে কাশী যাওয়া হয় না! এ সংসার মিথ্যে একশোবার মিথা।'

'কিন্তু সংসারে থেকে তাঁকে জানব কি করে?'

'এক হাত তাঁর পাদপদ্মে রাখো আরেক হাতে সংসারের কাজ করো। ছেলেদের গোপাল বলে খাওয়াও। বাপ-মাকে দেব-দেবী বলে সেবা করো। স্থাীর সঙ্গে ঈশ্বরের প্রসংগ নিয়ে থাকো, ভোগাসনে না বসে বোসো যোগাসনে।'

'কেন মশাই, এক হাত ঈশ্বরে আরেক হাত সংসারে রাখব কেন?' কে একজন ফোড়ন দিল : 'সংসার যে কালে অনিত্য তখন এক হাতই বা সংসারে রাখব কেন?'

সদানন্দ ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'তাঁকে জেনে সংসার করলে সংসার অনিত্য নয়।' সেদিন সদরালাও জিগগেস করেছিল এই কথা। 'কতদিন খাটনি খাটব সংসারের?' 'যতদিন তিনি খাটান। তিনি যা কাজ করতে দিয়েছেন তাই নির্বাহ করো। যদি মনে করো তাঁর দেওয়া কাজ তবে আর শ্বকনো কর্তব্য নয়, তবে তা প্রা।'

'এ সব কর্তব্যের জন্যে সংসার করা ?'

শিশ্চয়। সংসার করা মানেই কর্তব্যসাধন। ছেলেদের মান্য করা, দ্রীর ভরণপোষণ করা, নিজের অবর্তমানে দ্রীর ভরণপোষণের যোগাড় রাখা। তা যদি না করো তুমি নির্দায়। বার দরা নেই সে মান্যেই নর।' 'কিন্তু সন্তানপালন কতদিন?'

'যদ্দিন না সাবালক হয়। পাখি উড়তে শিখলে তথন কি আর ঠোঁটে করে খাওয়ায় তার মা? কাছে এলে ঠোকরায়, কাছে আসতে দেয় না।'

'কিন্তু যদি জ্ঞানোন্মাদ হয়?'

'জ্ঞানোম্মাদ হলে আর কর্তব্য নেই। তখন কালকের কথা আর তুমি ভাববে না, ক্রম্বর ভাববেন। জমিদার তো মরে গেল নাবালক ছেলে রেখে। নাবালকের কি হবে? তখন তার অছি এসে জোটে। অছি এসে ভার নেয়।' জিজ্ঞাস, চোখে তাকালেন সদরালার দিকে। 'এ সব তো আইনের কথা। তুমি তো সব জানো। আর এ তো তুমি মন্দ লোকের উপর ভার দিচ্ছ না, স্বয়ং ঈশ্বরের উপর দিচ্ছ।'

'আহা কি অপর্প কথা!' পাশে বসে ছিলেন বিজয় গোস্বামী, বলে উঠলেন মধ্-ভাষে: 'নাবালকের অর্মান অছি এসে জোটে। আহা! কবে সেই অবস্থা হবে! ষাদের হয় তারা কি ভাগ্যবান!'

আমি হাল ছেড়ে দিলেই তুমি এসে হাল ধরবে। আমি শ্বে অভয়মনে ছেড়ে দেব আমার নোকো। হোক আমার পাল ছে'ড়া হাল ভাঙা, তব্ ঝড়ের রাতে মন্ত সাগরকে আমার ভয় নেই। আমি জানি তুমি বসে আছ হালের কাছে। লক্ষ্য করছ হাল কতক্ষণে ছেড়ে দিই তোমার হাতে।

ছেড়ে দিয়েছি এবার। দেখি তুমি এখন কি করে ছাড়ো!



অন্ধ বিশ্বাস? কেন নয়? প্রতিমাহাতে করছ না এই অন্ধ বিশ্বাস? অন্ধকারে কেউ নেই এ বিশ্বাসও তো অন্ধ বিশ্বাস।

রোগ দেখে ডাক্টার দিয়ে গেল ব্যবস্থাপত । পাঠালাম ডিসপেনসারিতে । অন্ধ বিশ্বাস, কম্পাউন্ডার ঠিক-ঠিক ওয়ার্ব দেবে, বিষ দেবে না । নাপিতের খোলা ক্ষারের কাছে গলা বাড়িয়ে দিয়েছি কামাবার জন্যে, অন্ধ বিশ্বাস গলার শিরাটি কাটবে না নাপিত । ট্যাক্সি চেপেছি, অন্ধ বিশ্বাস নিরাপদে নিয়ে যাবে পথ কাটিয়ে । সাহেব এসে বললে, উঠেছিলাম গোরীশভ্করে, প্রত্যক্ষও নেই অন্মানও নেই, অনায়াসে সত্য বলে মেনে নিলাম। অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কি ।

আর-পাঁচজনকে দেখে, পাঁচটা কার্যকারণের ফল থেকেই এই অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম চ ১৭৬ তের্মান দেখি না পাঁচজন কি বলে ঈশ্বর সম্বন্ধে। পাঁচ দেশের পাঁচজন। পাঁচ ষ্কুগের পাঁচজন। তার্রা যদি বলে, হ্যাঁ, আছেন, তাঁকে দেখেছি, তবে মেনে নিতে আপত্তি কি। একটা সাহেবকে সত্যবাদী বলে মানতে পারি, একজন সাধুকে মানতে পারব না? বেশ তো, সাহেবের মধ্যেও তো সাধ্য আছে। দেখ না তাদের জিগগেস করে। বাপ ছেলেকে বর্ণপরিচয় শেখাচ্ছে। বলছে, 'পড়ো অ—'

ছেলে বললে, 'কেন, অ বলব কেন? বলব, হ—'

না অ-ই বলতে হয়। বলো, অ--

'বা, ব্রবিষয়ে দাও, কেন অ বলব ? আমি বলব, দ—'

বলো, কী যুৱি আছে বাপের? কেন ছেলে অ বলবে? কেন সে হ বা দ বলবে না? তথন অনন্যোপায় হয়ে বাপ বললেন, 'সকলে অ বলেছে, তুমিও অমনি অ বলো—' যুক্তির সেরা যুক্তি। সকলে বলেছে। সুতরাং তুমিও বলো। তুমিও মানো। বর্ণপরিচর যেমন অ থেকে শারু তেমনি জগৎপরিচয়ের আদিতে ঈশ্বর।

অ বলো। বলো আদাবর্ণ। তেমনি ঈশ্বর বলো। বলো আদিভত।

কেন অবিশ্বাস করি? নিজেকে অহঙ্কারী ভাবি বলে। নিজে না দেখলে মানব কেন এই অভিমান থেকেই অবিশ্বাস। যেন চোখ সবই ঠিক দেখে। সিনেমা দেখে যে कार्यंत कुल रक्ति स्मंख कार्य ठिक-ठिक एमर्स्थाइल वर्लाहे। **छाहे ना**? हाह **रत** অহৎকার !

কোনো বিষয়ে জানতে হলেই নিজেকে প্রথম জানতে হবে অজ্ঞ বলে। নিজের যদি এই অজ্ঞতাবোধ না থাকে তবে বিজ্ঞজনের সান্নিধ্য পাব কি করে? আমি জানি না উনি জানেন এই বিনয় এই অভিমানহীনতা না থাকলে কি করে জানতে পারব? ছেলে যদি মনে করে আমি বাপের চেয়ে বড পণ্ডিত তবে অ-এর বদলে তাকে হ শিখে ফিরতে হয়। পডতে হয় বিশালাক্ষীর দ-য়ে।

কিন্তু কোনোক্রমে যদি একবার বিশ্বাস হয় তবে কাটান-ছোড়ান নেই। নিশ্চয়-নিষ্পত্তি করে যেতে হবে ষোলো আনা। 'তুই হাসপাতালে এলি কেন?' বললেন ঠাকুর। 'ব্যাড়িতে বসে চিকিৎসা করলেই পারতিস। কে তোকে চ্কুকতে বলেছিল হাসপাতালে ? যখন একবার ঢুকেছিস সম্পূর্ণ রোগমুল্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বড ডাক্টার সার্টি ফিকেট না দেওয়া পর্য নত রেহাই নেই।

যখন একবার এসে পড়েছি বিশ্বাসের বন্দরে তখন আর ফিরে যাওয়া নয়। ব্যাকুলতার হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে ভব্তির স্লোতে চলে যাব ভাসতে-ভাসতে।

ভত্তি? ভত্তি কি ষে-সে কথা?

না হোক, তব্ৰ, তোমার মমতা তো আছে, স্নেহপ্রীতি তো আছে। এ তোমার সহজাত। নিজের প্রতি মমতা। সন্তানের প্রতি ন্নেহ। পত্নীর প্রতি প্রীতি। এ সব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিদ্নগামী। বাঁধ দিয়ে এ নিদ্নগামী স্রোতকে ভিন্নগামী করে দাও। উধর্ব-গামী করে দাও। প্রীতিও তরলতা ভক্তিও তরলতা। বাঁধের কাছটায় বাঁক ব্বরে প্রবলতর বেগে বয়ে যাবে জলস্রোত। প্রীতি ভুক্তিতে উচ্ছবসিত হবে।

গাছের ম্লটি উধর্মেখে। শাখাগালি নতম্ব।

তোমার ভালোবাসার অঞ্কুরটি উধর্ব মূখ করে দাও। পরে বিতত শাখায় নত হয়ে জগঙ্জনকে সে ছায়া দেবে, শান্তি দেবে।

'তোমরা তো সংসারে থাকবে, তা একট্ব গোলাপী নেশা করে থাকো।' ঠাকুর বললেন অশ্বিনী দত্তকে: 'কাজকর্ম' করছ অথচ নেশাটি লেগে আছে। তোমরা তো আর শ্বকদেবের মত হতে পারবে না যে ন্যাংটো-ভ্যাংটো হয়ে পড়ে থাকবে।'

দক্ষিণেশ্বরে এসেছে অশ্বিনী। সাধ পরমহংসকে দেখবে। কিন্তু কে পরমহংস? 'আহা, দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ যে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন।' কে একজন ঘরের মধ্যে দেখিয়ে দিল আঙ্কল দিয়ে।

ঐ তাকিয়ায় ঠেস দেবার নমনো নাকি? তাকিয়ায় কি করে ঠেস দিয়ে বসতে হয় আমিরি চালে তাই জানে না। তবে নিশ্চয় উনিই প্রমহংস হবেন।

একখানা কালোপেড়ে ধর্নিত পরনে, বসে আছেন পা দ্বখানি উ'চু করে, তাও দ্বহাত দিয়ে জড়িয়ে, আধা-চিত অবস্থায়। কেশব সেন তখন বে'চে, এসেছে ঠাকুরের কাছে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে ঠাকুরও তেমনি প্রণাম করলেন। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। অশ্বনী ভাবল এ আবার কোন ঢঙ!

সমাধিভণের পর কেশবকে বলছেন ঠাকুর, 'হ্যাঁ হে কেশব, তোমাদের কলকাতার বাব্রা নাকি বলে ঈশ্বর নেই? সি'ড়ি দিয়ে উঠছেন বাব্র, এক পা ফেলে আরেক পা ফেলতেই—উঃ, কি হল, বলে অজ্ঞান। ধরো ধরো, ডাক্তার ডাকো। ডাক্তার আসবার আগেই হয়ে গেছে! এই তো বীরত্ব! এ'রা বলেন ঈশ্বর নেই।'

ভদ্তি-নদীতে ডুব দিয়ে সচিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়ব—যাকে বলে সন্তরণে সিন্ধ্-গমন—এ কি গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়? কি করে হবে! একবার ডুববে একবার উঠবে, একেবারে ডুবে যাবে কি করে! ঐ যা বলেছি গোলাপী নেশার বেশি হবে না। 'কেন. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?'

'আহা, দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্র—' দেবেন্দ্রের উন্দেশে প্রণাম করলেন ঠাকুর। বললেন, 'তবে কি জানো, এক গৃহস্থের বাড়ি দুর্গোৎসব হত, পাঁঠাবলি হত উদয়াহত। কয়েক বছর ধরে বলির আর সে ধ্রমধাম নেই। কি ব্যাপার? একজন এসে জিগগৈস করলে, আজকাল আর বলি নেই কেন? আর বলি! গৃহস্থ বললে, এখন দাঁত পড়ে গেছে যে। দেবেন্দ্রও এখন তাই ধ্যান-ধারণা করছে, তা করবেই তো! তা কিন্তু খ্র মান্ষ দেবেন্দ্র।'

কীর্তান আরম্ভ হল। এবং তারপর যা ঘটল, অশ্বিনী তা কোনোদিন কল্পনায়ও আনোন। ঠাকুর নাচতে শ্রুর করলেন। সংগ কেশব। আর যারা-যারা ছিল সকলে। মহাকাশে নক্ষরনতিন। স্থাও নাচছে সংগে-সংগে গ্রহতারকারাও নাচছে। নিজে নেচে আর সকলকেও নাচান, অশ্বিনীর সন্দেহ রইল না, এই প্রমহংস। কে এই আত্মদ যার সন্তাতে সকলে সন্তাবান, যাঁর বলে সকলে বলী, যাঁর ছন্দে সকলে প্রাণন,তাময়!

বিনয়পূর্ণ প্রার্থনা প্রঙ্গীভূত হয়ে উঠল মনের মধ্যে। অভিমান বিগলিত করো। প্রাণের মধ্যে পরমন্তোর ছল্দে-ছল্দে অহংকারের শৃংখল চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে যাক। ১৭৮ আরেক দিন গিয়েছে অশ্বিনী। সঙ্গে কটি ষ্বক-বন্ধ্। তাদের লক্ষ্য করে ঠাকুর বললেন, 'এ'রা এসেছেন কেন?' 'আপনাকে দেখতে।' বললে অশ্বিনী। আমাকে দেখবে কি গো! ঘ্রে-ঘ্ররে বরং বিল্ডিং-টিল্ডিং দেখুন। অন্বিনী হাসল। 'সে কি কথা! আপনাকে দেখতে এসেছে, ইট-বালি-চন দেখবে কি!' তবে বলতে চাও এরা চকর্মাকর পাথর? ঠকেলে আগনে বের বে? হাজার বছর জলে ফেলৈ রাখলেও আগনে-ছাড়া হবে না? হায়, আমাদের ঠকলে আগনে বেরোয় কই?' আবার হাসল অন্বিনী। আপনি কি আচ্ছাদিত আগনে? আপনি দীপিত আগনে। যে ভাষ্করের কাছে আরোগ্য আপনি সেই ভাষ্কর। যে হতোশনের কাছে ধন আপনি সেই হ্বতাশন। পরম-আয়্ব, পরম-ধন-প্রদাতা। আরো একদিন গিয়েছে। বালকভাবে বললেন ঠাকুর, 'ওগো সেই যে কাক খুললে ভস-ভস করে ওঠে. একটা টক একটা মিণ্টি, তার একটা এনে দিতে পারো?' অশ্বিনী বললে, 'লেমোনেড? খাবেন?' আবদেরে গলায় বললেন, 'আনো না একটা।' একটা এনে দিল অশ্বিনী। ঠাকুর খেলেন আনন্দ করে। অশ্বিনী জিগগেস করল, 'আচ্ছা, আপনার জাতিভেদ আছে?' 'কই আর আছে! কেশব সেনের বাডি চচ্চডি খেয়েছি।' 'আচ্ছা, কেশববাব, কেমন লোক?' 'ওগো সে যে দৈবী মান্য।' একট্ম থেমে আবার বললেন, 'একটা লোক জগৎ মাতিয়ে দিল—কত বড় শক্তি! তারপর আবার একটা থামলেন। বললেন, 'কিন্তু জাতিভেদ জোর করে টেনে ছিডতে চেয়ো না। ও আপনিই খসে যায়। যেমন নারকোল গাছের বালতো আপনি খদে পড়ে তেমনি। এই দেখ না, সেদিন একটা লম্বা দাড়িওলা লোক বরফ নিয়ে এসেছিল, এত বরফ ভালোবাসি অথচ ওর থেকে কিছুতেই খেতে ইচ্ছে হল না। আবার একট্র পরে আরেকজন বরফ নিয়ে এল, ক্যাচড়মাচড় করে খেয়ে ফেললাম চিবিয়ে। 'আর ত্রৈলোক্যবাব, কেমন লোক?' আবার জিগগেস করল অশ্বিনী।

'আর ত্রৈলোক্যবাব্ব কেমন লোক?' আবার জিগগেস করল অশ্বনী। 'ত্রৈলোক্য? আহা, বেশ লোক, বেড়ে গায়।' সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ত্রৈলোক্য এসেছে ঠাকুরকে গান শোনাতে। মা'র গান ধরেছে ত্রৈলোক্য। 'মা, তোমার কোলে নিয়ে অঞ্চলে ঢেকে আমায় বুকে করে রাখো।'

প্রেমে কাদছেন ঠাকুর। বলছেন, 'আহা, কি ভাব।'

**ত্রৈলো**কা আবার গাইল:

হরি আপনি নাচো আপনি গাও আপনি বাজাও তালে-তালে, মান্য তো সাক্ষীগোপাল মিছে আমার-আমার বলে॥ ঠাকুর বললেন গদ্পদ হয়ে : 'আহা, তোমার কি গান! তোমার গান ঠিক-ঠিক। যে সমুদ্রে গিয়েছে সেই দেখাতে পারে সমুদ্রের জল।'

গানশেষে ঢৈলোক্য বললে, 'আহা, ঈশ্বরের রচনা कि সুন্দর!'

'দপ করে দেখিয়ে দেয়। হিসেব করে স্কলেরের বোধ আসে না।' বললেন ঠাকুর, 'সেই সেদিন শিবের মাথায় ফ্ল দিচ্ছি, হঠাৎ দেখিয়ে দিলে এই বিশ্বস্থিত, এই বিরাট ম্তিই শিব। তখন শিব গড়ে প্রেলা বন্ধ হল। ফ্ল তুলছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যেন ফ্লের গাছগ্রনিই একেকটি ফ্লের তোড়া। সেই থেকে বন্ধ হল ফ্ল তোলা। মান্ধকেও ঠিক সেইরকম দেখি। তিনিই যেন মান্বের শরীরটাকে নিয়ে হেলেদ্লে বেড়াচ্ছেন—যেন ঢেউয়ের উপর একটা বালিশ ভাসছে, নড়ছে-চড়ছে, উঠছে-পড়ছে—'

আগের কথার জের টানল অন্বিনী। প্রশ্ন করল: 'আর শিবনাথবাব, কেমন লোক?' 'বেশ লোক, তবে তর্ক করে যে।' একট্য থেমে বললেন: 'শিবনাথকে দেখলে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, গাঁজাখোরকে দেখে ভারি খ্রিশ। হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে বসে।'

শিবনাথকৈও সেদিন তাই বলেছিলেন মৃথের উপর : 'তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে। শৃদ্ধাত্মাদের না দেখলে কি নিয়ে থাকব ? শৃদ্ধাত্মাদের বোধ হয় যেন পূর্ব-জন্মের বন্ধ্ব।'

আলিপ্ররের চিড়িয়াখানায়ও গিয়েছিলেন ঠাকুর। সে কথা বলছেন শিবনাথকে। শিবনাথ জিগগৈস করল, 'কি দেখলেন সেখানে?'

'আর কি দেখব! মায়ের বাহন দেখলাম।'

কেন শিবনাথকে চাই ? নিজেই ব্যাখ্যা করছেন ঠাকুর, 'যে অনেকদিন ঈশ্বরচিন্তা করে তার মধ্যে সার আছে। তার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার যে ভালো গায় ভালো বাজায় তার মধ্যেও ঈশ্বরের শক্তি আছে। যার যতট্বকু বিদ্যা তার ততট্বকু বিভৃতি। এমন কি যে স্কুদর তার মধ্যেও ঈশ্বরের সার।'

ঈশ্বরই সংসারোত্তর মন্ত্র, তাই যার জিহ্বার কৃষ্ণমন্ত্র তারই জন্মসাফল্য।
আচলানন্দের কথা উঠল। বরিশালে তার সংখ্য দেখা হয়েছে অশ্বিনীর।
'কেমন লাগল তাকে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।
'চমংকার।'

'আছা বলো তো সে ভালো না আমি ভালো?'

কী সরল প্রশ্ন! অশ্বিনী বললে, 'কার সঙ্গে কার তুলনা! সে হল গিয়ে পণ্ডিত আর আপনি হচ্ছেন মজার লোক। তার কাছে শ্ধ্ব বচন, আপনার কাছে শ্ধ্ব মজা হরেক রকম মজা, অফ্রন্ত মজা—'

কথাটি পেয়ে খ্রিশ হলেন ঠাকুর। বললেন, 'বেশ বলেছ ঠিক বলেছ।'

মজার লোক। তুমি সর্বস্থানলয়। তুমি আছ হাসে আর রাসে, আনন্দে আর বিনোদে। প্রশান্তবাহিতা তোমার স্থিতি। তুমি প্রাণ্তসমস্তভোগ। আগতসমস্তকাম। স্থ কি? আত্মার স্বর্পাবস্থাই স্থ। বিষয়ভোগে যে স্থ, সে স্থ কি বিষয়ে?

না। সে স্থে স্থেমর আত্মার। তিনি স্থ দিলেন বলে স্থের উপলব্ধি হল। ক্ষণ-কালের জন্যে চিত্তবৃত্তি নির্ম্থ হরেছিল, ক্ষণকালের জন্যে চিত্তবৃত্তি আত্মাতিম্থী হয়েছিল, ক্ষণকালের জন্যে মরণযক্ষণা বা পরিবর্তন-যক্ষণা ছিল না—সেই হেডু। স্থের বিষয় বিষয় নয়, স্থের বিষয় আত্মা।

তাই খণ্ড সূথ ক্ষ্মুদ্র সূথ নিয়ে কি হবে? যে সূখ বারে-বারে মরে যায় সেই সূখের মূল্য কি। চাই অপরিচ্ছিল সূখ। সেই অপরিচ্ছিল সূখই তুমি।

'তাঁকে পাবো কি করে?' সরাসরি প্রশ্ন করল অশ্বিনী।

কাঁদতে-কাঁদতে কাদাটাকু যথন ধ্রে যাবে, তথন পাবে। বললেন ঠাকুর, 'চুন্বক বরাবরই লোহাকে টানে। কিন্তু লোহার গায়ে যে কাদা মাখা। কাদা লেগে থাকতে কি করে লাগে চুন্বকের স্থেগ! তাই কাদাটাকু ধ্রে ফেল চোখের জলে।

ঠাকুর তক্তপোশের উপর উঠে এলেন। শ্বয়ে পড়লেন। বললেন, 'হাওয়া কর দেখি।' অশ্বিনী পাথা করতে লাগল।

'বন্ড গ্রম গো। পাথাথানা একটা জলে ভিজিয়ে নাও না—'
পরিহাস করল অশ্বিনী। 'আপনারও শথ আছে দেখছি।'
'কেন থাকবে না কেন থাকবে না জিগগেস করি?'

'না, না, থাক, একশোবার থাক।'

কতক্ষণ পর ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি গিরিশ ঘোষকে চেনো?' 'কোন গিরিশ ঘোষ? থিয়েটার করে যে? দেখিন কখনো। নাম শনুনেছি।' 'আলাপ কোরো তার সংগে। খুব ভালো লোক।'

'শানি মদ খায় নাকি?'

উদার শান্তিতে বললেন ঠাকুর, 'তা থাক না, থাক না, কতদিন খাবে?'

'এখন ঠাকুরের কথার যে আনন্দ পাই তার এক কণা যদি মদ-ভাঙ গাঁজার থাকত!'
নিজের কথা বলছে সবাইকে গিরিশ: 'আমি কত কি ঠাকুরকে বলতাম তিনি
কিছ্বতেই বিরম্ভ হতেন না। যখন মদ খেয়ে টং হয়ে যেতাম, বেশ্যাও দরজা খ্লে
দিতে সাহস পেত না, তখনো ঠাকুরের কাছে আশ্রয় পেতাম। সে অবস্থায়ও আদর
করে ধরে নিয়ে যেতেন। লাট্কে বলতেন, ওরে দ্যাখ গাড়িতে কিছ্ব আছে কিনা।
এখানে খোঁয়ারি এলে তখন কোথায় পাব? তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে
থাকতেন। চেয়ে থেকে আমার চোখের দৃষ্টি শাদা করে দিতেন। শেষে আপশোষ
করতাম, আমার আসত বোতলের নেশাটা মাটি করে দিলে!'

আবার বলছে গিরিশ, 'সকলকে ঠাকুর গত জীবনের কথা জিগগেস করতেন, আমাকে কখনো করেননি। একবার করলে হয়! সব মহাভারত তাঁকে বলে দিই। বললে সব তিনি নিশ্চয়ই শোনেন বসে-বসে। মানা করেন না কিছ্বতেই। সাধে কি আর ওঁকে এত মানি?'

'আপনি আমার সব বিষয়ের গ্রের ।' একদিন গিরিশ ঠাকুরকে বললে মুখের উপর ।
'এমন কি ফিচকেমিতেও।'

ঠাকুর বললেন, 'না গো তা নয়। এখানে সংস্কার নেই। করে জানা আর পড়ে বা

দেখে জানার ভেতর ঢের তফাত। করে জানলে সংস্কার পড়ে যায়। তা থেকে বে'চে ওঠা ভারি শক্ত। পড়ে বা দেখে-শূনে জানাতে সেটা হয় না।'

এক রাজার এক গশপ আছে। ভারি সৈত্রণ সেই রাজা। একদিন রাজার এক বন্ধ বাকে এই নিয়ে খ্ব শেলষ করল। রাজা ভেবে দেখলেন, সাঁতা, এবার থেকে চলতে হবে সামলে। অন্তঃপ্রের এসে গশভীর হয়ে রইলেন, নিতান্ত দ্ব-একটা দরকারি কথা ছাড়া কথাই কন না রানির সন্গে। থেতে বসেছেন রাজা, রানির পোষা বেড়াল রাজার পাতের কাছে ঘ্রঘ্র করছে। রাজা তাকে তাড়াতে চেন্টা করছেন কিন্তু সে বারৈ-বারেই ফিরে আসছে। তখন রানি বলছে, 'আগে ওকে অনেক আস্কারা দিয়েছ, এখন কি আর তাডানো সম্ভব?'

আগে অনেক আম্কারা দিলে পরে আর তাড়ানো যায় না। তাই রাশ রাখো নিজের কাছে।

বারা**খ্যা**না ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু তোমার বাসনার নটীকে কি করে ত্যাগ করবে? তবে উপায়?

<sup>'</sup>আন্তরিক হও। অন্তরের নির্জনে বসে কাঁদো। অন্তরকে প্রক্ষালিত করো। অন্তরের থেকে চাও ঈশ্বরকে।

'ধ্যান করো।' বলছেন ঠাকুর, 'একাগ্র হও। ধ্যানে কড কি হয়তো দেখবে, কুকুর বেড়াল বাঁদর বেশ্যা লোচ্চা জ্ব্যাচোর রাক্ষস পিশাচ দৈত্য দানব। ভয় পেয়ো না। ভেঙে দিও না ধ্যান। বহুর্পী ঈশ্বরের মৃতি দেখছ মনে করে স্থির থেকো। কিন্তু যদি কোনে বাসনা এসে হাজির হয়, তখুনি ব্রুবে মহা বিঘা এসে দাঁড়িয়েছে। তখন ধ্যান ভেঙে কাতরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, ভগবান, আমার এ বাসনা পূর্ণ কোরে না।'

তুমিই শুধ্ব পূর্ণ হয়ে বিরাজ করো।

তারপর বলি তোদের এক চরম কথা। অশেষ আশ্বাস দিলেন ঠাকুর। 'শোন, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।'



ঈশ্বরই মরণাতীত সতা। ঈশ্বরকে মাথার নিলে মান্য কি ছোট হয়ে যার, না, বড়ো হরে ওঠে। সবই তাঁর ১৮২ ইচ্ছা এই ভেবে কি মান্য নিজিয় হয়, না, তাঁর ইচ্ছা প্রক্ষ্বিটিত করি আমার জীবনে, আসে এই দুর্দম প্রেরণা? কাকে ধরে শোকে-দুঃখে নিবিচল থাকি, বাধা-বিপত্তি উল্লেখন করি, বৈম্খো-বৈফল্যে সংগ্রহ করি নবতর সংগ্রামের তেজ! কে হতাশের আশা, নিঃস্বের সম্বল, চিরোংকিণ্ঠিতের শান্তি! কে সমস্ত বিবাদের মীমাংসা! সমস্ত অন্যায়ের সংশোধন!

কোথায় যাবে মান্ব? মায়াম্ড় দিঙম্ড় মান্ব! পথ চলতে-চলতে বিশ্রাম চায়। কোথায় সেই বিশ্রামায়তন! নিজের ঘরের চিন্তামণির সন্ধানে ঘর ছেড়ে বনে-বনে ঘোরে।

সম্যাসী হয়েও বিশ্রাম চায়। কুটির বাঁধে, মঠ তোলে। নিজের বৃত্তি ছেড়ে এসে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। নিজের পৃত্ত ছেড়ে এসে চেলা বানায়। এক মায়া ছেড়ে আরেক মায়ার বশে আসে। যা চায় কোথাও তাকে পায় না খ্রেভ-খ্রেভ। সে মোহন মান্ম মনের মান্ম হয়ে মনের মধ্যেই বসবাস করছে। তাকে সেইখানেই খোঁজো, বোঝো, সেইখানেই ধরো।

য়ে প্রশান্তসাগর খ্রুজছ সে তোমার মনের ভূমণ্ডলে।

ঠাকুর বললেন, 'গ্হীর অভিমান কু'চ গাছের শিকড়, উপড়ে তোলা <mark>যায় সহজে।</mark> কিন্তু সম্নাস অভিমান অশ্বথের মূল, কোনোক্রমে উৎপাটিত হয় না।'

প্রেমানন্দ স্বামী লিখছেন: 'সাধ্র এ-দোর ও-দোর ঘোরা কি কম লাঞ্চনা? সাধ্দি গিরি হ্যাক-থ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধোঁকা কাটিয়ে দাও ঠাকুর, ধোঁকা কাটিয়ে দাও। আর না প্রভু, অনেক হয়েছে। সাধ্দ হয়ে আবার ঘর-বাড়ি করে থাকা ঘোর বিড়ম্বনা, মহান্যায়ার বিষম পার্ট—'

ষেখানেই আছ সেখানেই থাকো। দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বৃদ্ধিকে সার্রাথ, ইন্দ্রিয়দের ঘোড়া ও বিষয়কে রাস্তা করো। আর জেনো আত্মাই হচ্ছে সেই রথের রথী।

জম্বলপার থেকে এক ভদ্রলোক এসেছে। এম-এ পাশ পণ্ডিত। কাজেকাজেই খোরতর নাদিতক। ঠাকুরের সংগ্র তর্ক জ্বড়ে দিয়েছে। জীবনে অনেক অশাদিত, অনেক আঘাত, তব্ব মানবে না ঈশ্বরকে। ঈশ্বর যে আছে তার প্রমাণ কি।

'তোমার কাছে প্রমাণ বলে যখন কিছ্ব নেই, তখন নেই। কি আর করা! কি**ল্টু সামান্য** ভূমি একট্ব দয়া করতে পারো?' স্নিশ্ব চোখে তাকালেন ঠাকুর। 'কি. বলনে।'

'এইট্বকু অন্মান করতে পারো যে, যদি কেউ থাকে? কত কিছ্ব রয়েছে তোমার চোখের বাইরে, তোমার জ্ঞান-প্রমাণের বাইরে, তেমনি যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে, এইট্বকু মেনে নিতে পারো?'

'যদি কেউ থাকে?' ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে ভাবলে কিছ্কেণ। বললে, 'বেশ এইউ্কু আনতে পারি অনুমানে। তারপরে কী হবে?'

'তারপরে তার কাছে প্রার্থনা করো।' ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন, 'এইভাবে বলো, যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকো তো আমার কথা শোনো। আমার অশান্তি-আঘাত দরে করে দাও। তুমি যখন বলছ নেই তখন নেই। কিন্তু যদি কেউ থাকো, এইট্ৰুকু বলতে আপত্তি কি—'

ভদ্রলোক বললে, 'না, এতে আর আপত্তি কি! আমি জানি ঘরে কেউ নেই। তব্ ইতিমধ্যে যদি কেউ এসে থাকো, আমার কথা শোনো।'

'হাাঁ, এমনি করেই করো প্রার্থনা। কদিন পর আবার এস আমার কাছে।' কদিন পর এল সেই ভদ্রলোক। ঠাকুরের পা ধরে কাদতে লাগল। বলল, 'ঠাকুর, "র্যাদ" আর নেই। "কেউ"-ও আর নেই। একমাত্র "আছেন," তিনি আছেম, একজনই আছেন।'

'লোকে ঈশ্বর মানবে না!' বলছেন ঠাকুর, 'যে মান্য গলায় কাঁটা ফ্রটলে বেড়ালের পা ধরে, খেজ্বরগাছকে প্রণাম করে, তার আবার বড়াই, ঈশ্বর বিশ্বাস করবে না!' কাশ্তেনকে তাই বললেন ঠাকুর, 'তুমি পড়েই সব খারাপ করেছ। আর পোড়ো না।' শব্দজাল না মহারণ্য। অনেক বাক্য নিয়ে মাথা ঘামিও না। জনককে বলোছিলেন যাজ্ঞবদ্ব্য। ওতে লাভ আর কিছুই নেই, শুধু বাগিন্দ্রিয়ের ক্লান্তি।

আর নারদ কি বলছে? বলছে কত তো পড়লাম, ঋণেবদ যজুবেদি সামবেদ অথব বেদ। ইতিহাস প্রাণ ব্যাকরণ গণিত। দৈববিদ্যা ভূবিদ্যা তর্কশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র। নির্বন্ধ কলপ ছন্দ ভূততন্ত্র গার্ড্তন্ত্র। ধন্বেদি জ্যোতিষ নৃত্যগীতবাদ্য শিলপবিজ্ঞান। কিন্তু কই, শান্তি কোথায়, সত্য কোথায়? শ্বদ্ব কতগ্রলো শব্দের বোঝা বয়ে বেড়াছি।

সনংকুমার উত্তর দিলেন: 'যা কিছ্ম অধ্যয়ন করেছ সব কতগৃনুলি বৃন্ধি মাত্র।'
'শান্দের ভেতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?' বললেন ঠাকুর, 'শাস্ত্র পড়ে "অস্তি"
মাত্র বোঝা যায়। পাওয়া যায় একট্ম আভাসলেশ। বই হাজার পড়, মুখে হাজার
শেলাক আওড়াও, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। পড়ার
চেয়ে শোনা ভালো, শোনার চেয়ে ভালো হচ্ছে দেখা। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর
বিষয় শোনা আর কাশী দেখা—অনেক অনেক তফাত। তাই বলি দেখবার জন্যে ডুব
দাও। ডব দেবার পর মনের অতলতলে তাঁকে দেখতে পাবে।'

চিঠির কথা আর চিঠি যে লিথেছে তার মুখের কথা—অনেক তফাত। শাস্ত হচ্ছে চিঠির কথা আর ঈশ্বরের বাণী হচ্ছে মুখের কথা। বললেন ঠাকুর, 'আমি মার মুখের কথার সঙ্গেন না মিললে শাস্তের কথা লই না। বেদ-পুরাণ-তক্তে কি আছে জানবার জনো হতো দিয়ে মাকে বলোছলুম, আমি মুখ্ম, তুমি আমার জানিয়ে দাও ঐ সব শাস্তে কি আছে। মা বললেন বেদান্তের সার রহার সত্য, জগৎ মিথাে। গীতার সার গীতা দশবার উচ্চারণ করলে যা হয়। অর্থাৎ ত্যাগী, ত্যাগী। যদি একবার ঈশ্বরের মুখের কথািট শুনতে পাও দেখবে শাস্ত্র কোথায় কত নিচে তলিয়ে গেছে।' তেমন-তেমন একটি মন্ত্র পেলে কি হবে শাস্ত্র দিয়ে?

'কিবা মন্দ্র দিলা গোঁসাই, কিবা তার বল জপিতে জপিতে মন্দ্র করিল পাগল।' শাদ্যপাঠ হর্মন কিন্তু সাধ্মণা আছে। শ্বধ্ব সাধ্মণেগই সর্বাসিম্ধি। আতরের দোকানে গেলে তুমি ইচ্ছে করো আর নাই-করো আতরের গণ্ধ তোমার নাকে দ্বকবেই। একটা জীবন থেকে আরেকটা জীবনে তেমনি ভাবসংক্রমণ হবে, এক ফ্র্লিণ্গ থেকে আরেক বহিকণা।

দ্বিজ প্রায়ই মাস্টারের সঙ্গে আসে। বয়স পনেরো-ষোলো। বাবা দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে, ছেলেকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে দিতে নারাজ।

আঁরো দ্বিট ভাই আছে দ্বিজর। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তোর ভায়েরাও আমাকে অবজ্ঞা করে?'

শ্বিজ চুপ করে রইল।

মাস্টার বললে, 'সংসারে আর দ্ব-চার ঠোক্কর খেলেই যাদের একট্ব-আধট্ব যা অবজ্ঞা আছে, চলে যাবে।

'বিমাতা তো আছে। ঘা তো খাচ্ছে মন্দ নয়।' ঠাকুর একদ্নেউ দেখছেন ন্বিজকে। বললেন, 'এই ছোকরাই বা আসে কেন? অবশ্য আগেকার কিছু, সংস্কার ছিল। তবে কি জানো? তাঁর ইচ্ছে। তাঁর হাঁ-তে জগতের সব হচ্ছে, তাঁর না-তে হওয়া বন্ধ হচ্ছে। মানুষের আশীর্বাদ করতে নেই কেন?'

'মান্ধের আশীর্বাদ করতে নেই?'

'না। কেননা মান্ধের ইচ্ছায় কিছ্ব হয় না। তাঁর ইচ্ছাতেই হয়-লয়।'

আবার দেখছেন ন্বিজকে। বলছেন, 'যার জ্ঞান হয়েছে তার আবার নিন্দার ভয় কি! কামারের নেহাঁই, হাতুড়ির ঘা পড়ছে কত, কিছুতেই কিছু হয় না।'

দ্বিজ চলে গেলে আবার বলছেন তার কথা।

'কি অবস্থা ছেলেটার। কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে থাকে। এ কি কম? সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এল তা হলে তো সবই হল।'

সেদিন শ্বিজর সংখ্য শ্বিজর বাপ এসেছে। আর ভাইয়েরাও। শ্বিজর বাপ হাইকোর্টের ওকালতি পাশ করে সদাগরী আফিসের ম্যানেজারি করছে।

'আপনার ছেলে এখানে আসে, তাতে কিছ্ম মনে কোরো না। আমি শ্ব্র এইট্কু বলি চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাকো। শ্ব্র জলে দ্বর্ধ রাখলে দ্বর্ধ নন্দ হয়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর রাখো, আর কোনো গোল নেই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' দ্বিজর বাপ সায় দিল।

'তুমি যে ছেলেকে বকো, তার মানে আমি ব্রেছে। তুমি ভয় দেখাও। তুমি ফোঁস করো। সেই ব্রহ্মচারী আর সাপের গল্প। জানো না?' ঠাকুর গল্প ফাঁদলেন।

রাখালেরা মাঠে গর্ব চরাচ্ছে। সেই মাঠে বিষধর এক সাপের বাসা। এক ব্রহারারী একদিন যাচ্ছে ঐ মাঠ দিয়ে। রাখালেরা বললে, ঠাকুরমশাই যাবেন না ওদিকে। ওদিকে এক সর্বনেশে সাপ আছে ফণা তুলে। আমার ভর নেই, আমি মন্দ্র জানি, বললে ব্রহ্মচারী। বলার সংগ্র-সংগ্রুই সেই ফণা-মেলা সাপ তেড়ে এল ব্রহ্মচারীর দিকে। ব্রহ্মচারী মন্দ্র পড়ল। মন্দ্র পড়তেই কে'চো হয়ে গেল সাপ। তুই কেন পরের হিংসে করে বেড়াস? ব্রহ্মচারী শাসালেন সাপকে। বললেন, আয় তোকে মন্দ্র দি।

এই মন্ত্র জপ করলে তোর আর হিংসে থাকবে না। বলে চলে গেল ব্রহমুচারী। সাপ মন্ত্র জপতে লাগল। তখন রাখালরা দেখলে, এ তো ভারি মজা, ঢেলা মারলেও সাপটা রাগে না। তখন একদিন একজন সাপটার ল্যাজ ধরে তাকে অনেক ঘ্রপাক খাইছে আছড়ে ফেলে দিলে মাটির উপর। অচেতন হয়ে পড়ে রইল সাপ। রাখালেরা ভাবলে মরে গেছে। তাই মনে করে যে যার ঘরে ফিরে গেল। অনেক রাত্রে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সাপ ঢুকল গিয়ে তার গতে । মার থেয়ে দূর্বল হয়ে পড়েছে, এদিকে হিংসে করা বারণ, গর্তার বাইরে এসে খাবারের সন্ধান করে সাপ। কি আর খাবে। মাটিতে-পড়াঁ-ফল আর পাতা হাড়া তার আর খাদ্য নেই। কিন্তু এ দিয়ে কি জীবনধারণ সম্ভব ? একদিন এ মাঠ দিয়ে যাচ্ছে ফের ব্রহ্মচারী, ডাকলে সাপকে। ভত্তিভরে প্রণাম করে সাপ কাছে এল। কি রে কেমন আছিস? যেমন রেখেছেন। সে কি রে, এত রোগা হয়ে গেছিস কেন? লতা-পাতা খেয়ে কি করে আর মোটা হই? শুধু এইজনো? নিরামিষ খেলে কি রোগা হয়? দ্যাথ দেখি ভেবে আর কোনো কারণ আছে কিনা। আছে। সাপ তথন বললে রাখাল ছেলেদের সেই আছড়ে মারার কথা। আমি যে অহিংসার মন্দ্র নিয়েছি, কাউকে যে কামড়াব না তা তারা কেমন করে জানবে? তুই কী অসম্ভব বোকা! ব্রহ্মচারী ধমকে উঠল। নিজেকে রক্ষা করতে জানিস না? আমি তোকে কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস করতে বারণ করিন। তুই ফোঁস করে ওদের ভয় দেখালিনে কেন?

'তুমিও তেমনি শ্ধ্ ফোঁস করো ছেলেকে, কামড়াও না নিশ্চয়ই।' শ্বিজর বাপ হাসছে।

'শোনো, ভালো ছেলে হওয়া বাপের প্রণাের চিহ্ন।' বললেন ঠাকুর, 'যদি প্রকুরে ভালো জল হয় সেটি প্রকুরের মালিকের প্রণাের চিহ্ন, তাই না?'

হ' দিয়ে যাচ্ছে দ্বিজর বাপ।

'শোনো, এখানে এলে-গেলেই ছেলেরা জানতে পারবে বাপ আসলে কত বড় বস্তু। বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে তার ছাই হবে।' প্রেরানো কথা মনে পড়ে গেল ঠাকুরের : 'আমি মার কথা ভেবে থাকতে পারলাম না বৃন্দাবনে। যাই মনে পড়ল মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে আছেন, অর্মান মন হ্-্র্ করে উঠল। বৃন্দাবন অন্ধকার দেখলাম। আমি বলি সংসারও করো আবার ভগবানে মন রাখো। সংসার ছাড়তে বলি না। এও করো ওও করো।'

ন্বিজর বাপ এতক্ষণে মূখ খুলল। বললে, 'আমি বলি পড়াশোনা তো চাই। ছেলেদের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়ে সময় না কাটায়। এখানে আসতে কি আর আমি বারণ করি?'

'আর জোর করেই কি তুমি বারণ করতে পারবে? যার যা আছে তাই হবে।' আবার হ‡ দিল দ্বিজর বাপ।

মাদ্বরের উপর বসেছেন সবাই। কথা বলছেন আর মাঝে-মাঝে দ্বিজর বাপের গারে হাত দিচ্ছেন ঠাকুর। দ্বিজর বাপের গরম লাগছে। নিজে হাতে করে তাকে পাথা করছেন ঠাকুর। দ্বিজর দিদিমা ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন অস্থ শ্নে।

ইনি কে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'যিনি মান্য করেছেন দ্বিজকে? আচ্ছা, দ্বিজ নাকি একতারা কিনেছে? সে আবার কেন?'

মাস্টার বললে, 'ঠিক একতারা নয়, ওতে দুই তার আছে।'

'কেন, কি দরকার? একে তো তার বাপ বির্দ্ধ, তায় ফের জানাজানি করে লাভ কি? ওর পক্ষে গোপনে ডাকাই ভালো।'

গোপনে-গোপনে শয়নে-স্বপনে যে তোমাকে ডাকছি জানতে দেব না কাউকে। হৃদয়ে তুমি যে তোমার রাঙা রাখীর ডোরটি বে'ধে দিয়েছ বাইরে থেকে কেউ তা জানতে পাবে না। তোমার সংগ্গ আমার প্রেম সংসার নিষিম্প করে দিয়েছে। সংসারকে ফাঁকি দেব, সিম্প হব এই নিষিম্প প্রেমে। তখন এই সংসারই হবে আমাদের মিলনমালক। জলেম্থলে এত যে শোভা-সৌন্দর্য ছড়িয়ে রেখেছ এ আমাদেরই প্রেমের মৃশ্ধ দ্ভিট। ভূবনচরাচর আমাদেরই মহোংসব-সভা।

অগাধজলসঞ্চারী রোহিত হও, গণ্ড্রজ্জলে সফরী হয়ো না।

সেই রাজকুমারীর গল্পটি শোনো:

ভক্তিমতী রাজবালা, রামময়জীবিতা, কিন্তু তার রাজকুমার স্বামী ভূলেও রাম-নাম উচ্চারণ করবে না। তাতে রাজকুমারীর বড় দৃঃখ। কত অন্বরোধ স্বামীকে, একবার রাম-নাম বলো, স্বামী নিরুত্তর। স্বয়ং রামচন্দ্রের কাছে কাতর প্রার্থনা জানায় রাজ-কুমারী। স্বামীকে সূমতি দাও, তাঁর জিভে একবার তোমার নামময় প্রদীপটি জেবলে দাও। এমনিতে মালন মুখ রাজকুমারীর, হঠাৎ দোদন, বলা-কওয়া নেই, সকাল হতেই রাজকুমারী উৎফল্লে। দেওয়ানকে খবর দিল, আজ নগরময় আনন্দোৎসব হবে, অগণন ব্রাহ্মণভোজন, অগণন ভিখারী-বিদায়। সম্বর সব ব্যবস্থা কর্ন। কারণ কি জানতে পাই? মিনতি করল দেওয়ান। আমার হুকুম। গম্ভীর হল রাজকুমারী। রাজকুমার বললে, এ কি সমারোহ! এত ঘটা-ছটা কিসের জন্যে? প্রথমে রাজকুমারী বলতে চায় না, শেষে অনেক সাধ্যসাধনার পর বললে, জানো আজ আমার কত বড় শুভাদন! কাল রাত্রে স্বপেন তুমি একবার রাম-নাম করে ফেলেছ। এতাদন যে নাম শত অনুরোধেও উচ্চারণ করোনি, ঘুমঘোরে সে নাম তোমার মুখ থেকে স্থালত হয়েছে। তাই এই উৎসবের আয়োজন। বিম্ঢ়ের মত, হ্তসর্পেবর মত তাকিরে রইল রাজকুমার। বেদনার্ত কর্ণেঠ বললে, কি নাম? রাম-নাম। বলে ফেলেছি? মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে? রাজকুমার আর্তনাদ করে উঠল, যে ধন হাদয়ের মধ্যে এত-দিন ল কিয়ে রেখেছিলাম তা বেরিয়ে গিয়েছে? বলতে-বলতেই মছিত হয়ে পড়ল। রাজকুমারী দেখল, নাম-পাখি উড়ে যাবার সপ্সে-সঞ্গেই স্বামীর দেহপিঞ্চর শ্না! তাই যত্ন করে লাকিয়ে রাখে। শাধা সে দেখে আর তুমি দেখো।

আমার সকল জলপনা তোমার নামজপ, আমার সকল শিলপকর্ম তোমারই মুদ্রারচনা। আমার দ্রমণ তোমাকে প্রদক্ষিণ, আমার ভোজন তোমাকে আহুতিদান। আমার শঙ্কন তোমাকে প্রণাম, তোমাকে আত্মসমপণই আমার অথিলস্থ। আমার সকল চেন্টা তোমারই প্রোবিধ।

আমি স্বভাবতই কামাসন্ত, আমাকে আর প্রলুব্ধ কোরো না, বর দিয়ে। কামাসন্তির ভয়েই তো তোমার কাছে আশ্রয় নিয়েছি। আমার মধ্যে সত্যিকার ভৃত্যের লক্ষণ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই তুমি আমাকে কামপ্রবৃত্ত করছ। নতুবা হে আখলগ্রু, তুমি কর্ণাময়, তোমার কেন এই কঠোরতা? যে তোমার কাছে বর চায় সেভ্তা নয়, সে বণিক। এই বাণিজাবাদ্ধি থেকে মারি দাও আমাকে। আমি তোমার অকামসেবক তুমি আমার নিরভিপ্রায় প্রভৃ। হে সর্বকামদ, যদি নিতাশ্তই আমাকে বর দেবে তবে এই বর দাও যাতে কাম না অব্ক্রিত হয় হ্দয়ে।
তোমার কথা অম্তম্বর্প। সন্তশ্জনের প্রাণদাতা। সর্বপাপনাশী। শ্রবণমধ্যল। স্বশ্রীবর্ধক। যাঁরা তোমার নাম কীর্তন করেন তাঁরা বহুদাতা।
তুমি বিশ্বমধ্যল মহোষধি।



ঠাকুর অসুখে পড়লেন। গলায় ব্যথা।

'বড় গরম পড়েছে।' বললেন মাস্টারকে : 'একট্র-একট্র বরফ খেয়ে।' মদুর-মদুর হাসল মাস্টার।

'গরমে আমারো বাপ্র বড় কণ্ট হচ্ছে। তা বরফ খেয়েই বা বিশেষ লাভ কি। এই দেখ না, কুলপি বরফ বেশি একট্র খাওয়া হয়েছিল, গলায় এখন বিচি হয়েছে।' এই প্রথম সূত্রপাত অসূথের।

'মাকে বলেছি, মা, বাথা ভালো করে দাও, আর কুলপি খাব না।' 'শহুধ্ব কুলপি?'

'না। আবার বলেছি, মা বরফও খাব না আর। যেকালে বলেছি একবার মাকে, আর খাব না কোনোদিন। কিন্তু জানো,' সরলম্বভাব বালকের মত বললেন, 'মাঝে-মাঝে এমন হঠাং ভুল হয়ে বায়। সেদিন বলেছিলাম মাছ খাব না রোববার, কিন্তু, জানো, ভূলে খেয়ে ফেলেছি।'

ম্দ্র-ম্দ্র হাসল মাস্টার।

'কিল্তু জানো,' গশ্ভীর হলেন ঠাকুর: 'জেনে-শ্বনে হবার যো নেই।' কলকাতা থেকে হঠাৎ একজন ভম্ভ এসে উপস্থিত। সংগে বরফ নিয়ে এসেছে ঠাকুরের জন্যে। কৌত্হলী হয়ে তাকালেন মাস্টারের দিকে। ছেলেমান্য বেমন করে তাকায় লোভাল, চোখে। জিগগেস করলেন, 'হাাঁগা, খাব কি?'

মাস্টার চুপ করে রইল।

'হ্যাগা, বল না, খাব কি?' আবার জিগগেস করলেন বালকের মত।

'আজে,' মাস্টার বললে কুন্ঠিত হয়ে, 'মাকে জিগগেস করে নিন। যদি তিনি না করেন খাবেন না।'

খেলেন না ঠাকুর।

এমনি বালকস্বভাব। এমনি সর্ববন্ধনহীন সর্বানন্দ।

স্টারে দক্ষযজ্ঞ দেখতে গিয়েছেন। সংগ্যে রামলাল। কিছু খেয়াল নেই, যে পথে মেয়েরা ঢোকে সেই পথে এসে পড়েছেন। এতট্বুকু পিছিয়ে যাবার চেন্টা নেই। যে মেয়েটিকে কাছে পেলেন তাকেই ডেকে জিগগেস করলেন, 'ওগাে গিরিশকে একবার ডেকে দাও না।'

গিরিশের নিমল্রণেই এসেছেন। চৈতন্যলীলার পর এবার দক্ষযম্ভ । কৃষ্ণকীর্তনের পর শিববন্দনা। নবীননীরদশ্যামল কৃষ্ণ আর শুন্ধস্ফটিকসংকাশ শিব।

কে এসে পড়েছেন নিভ্ত প্রকোষ্ঠে জানে না হয়তো মেয়েটি একচক্ষে তাকিয়ে রইল। পর্বতের মধ্যে মহামের, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা, কে তুমি।

'বলো গে দক্ষিণেশ্বর হতে সব এসেছে।'

পড়ি-মরি করে ছুটে এসেছে গিরিশ। ছুটে এসেই লুটিয়ে পড়ল পায়ের উপর। 'ওঠো গো ওঠো। জামায় যে ময়লা লাগল।'

'ময়লা লাগল, না, ময়লা গেল?' মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললে উদ্দীপত হয়ে, 'সবাইকে ডাক্। পায়ে লন্টিয়ে পড়া, লন্টিয়ে পড়া। মহা ভাগ্য তোদের, তিনি পথ ভুলে এসে পড়েছেন, ওরে, এমন সনুযোগ আর পাবিনে—'

কে কোথায় সাজগোজ করছিল, সব ফেলে রেখে ছ্রটে এল। প্রণাম করতে লাগল একে-একে।

এ কি সেই ভূবনভয়ভ৽গ চতুর্বপবিদান্য শিব নয়?

'ওঠো ওঠো মায়েরা, আনন্দময়ীরা।' মৃত্তহস্তে ঠাকুর কৃপাবর্ষণ করতে লাগলেন, 'নেচে গেয়ে অভিনয় করে সর্বজীবকে আনন্দ দিচ্ছ, নিত্য বসতি করো এই আনন্দে। যাও, এইবার সাজগোজ সেরে নামো গে—'

দক্ষ সেজেছে গিরিশ। হাজ্কার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল স্টেজে। বীরদর্পে ঘোষণা করল: 'শিবনাম ঘাচাইব ধরাতল হতে।'

বালকের মত বিষ্ময়বিহ্বল চোখে দেখছেন সব ঠাকুর। গিরিশের কথা শন্নে লাফিয়ে উঠলেন ঠাকুর: 'ওরে রামলাল, এ শালা আবার বলে কি রে—'

বলে কিনা শিবনাম ঘোচাবে! এত দিন ধরে তবে ওকে শেখালাম কি!

'ও কথা গিরিশ বলছে না, দক্ষ বলছে।'

'গিরিশ বলছে না?' যেন অবাক হলেন ঠাকুর। 'না. ওটা দক্ষের কথা।' গিরিশ আর দক্ষ যে আলাদা এ ভেদ ভূলে গিয়েছেন। যে পোশাকেই এসে দাঁড়াক, যে অবস্থাতেই, গিরিশ সব সময়েই গিরিশ।

এই বালকস্বভাব। রাজার পার্টে বাপ অভিনয় করছে, মা'র কোলে বসে দেখছে তার ছোট ছেলে। মা, বাবা আবার কখন আসবে, কোন দৃশ্যে, এই শ্ধ্ তার জিজ্ঞাসা। রাজার আবির্ভাবের কথা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। নাটকে আছে বিদ্রোহী সেনাপতি রাজাকে হঠাৎ অস্থাঘাত করে বসবে। সেই দৃশ্যে যেমনি সেনাপতি রাজাকে তলোয়ারের ঘা দিল ছোট ছেলে মা'র কোলে বসে কে'দে উঠল, মা, বাবাকে মারলে! ওটা যে রাজার উপর আঘাত তা কে বোঝায় সেই ছেলেকে! তার চোখে রাজা নেই, শ্ধ্ তার বাবা। তেমনি ঠাকুরের চোখে দক্ষ নেই, শ্ধ্ তিরিশ। যে গিরিশ ভক্তভেরব, সে শিবনাম উচ্চারণ করবে না?

'ভয় নেই, দক্ষ মানে গিরিশ আবার বলবে শিবনাম।'

বলবে তো? দেখিস। যেন আশ্বশত হলেন। দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, বসলেন আবার চেয়ারে।

সেবার গিয়েছিলেন 'প্রহ্মাদচরিত্র' দেখতে। গিরিশকে বললেন, 'বা, তুমি বেশ লিখেছ।'

'লিখেছি মাত্র।' গিরিশ বললে বিনীত ভাবে, 'কিন্তু ধারণা কই?'

'ধারণা না হলে কি এত সব লেখা যায়? ভিতরে ভক্তি না থাকলে আঁকা যায় কি চালচিত্র?'

প্রহ্মাদ পড়তে এসেছে পাঠশালায়। তাকে দেখে ঠাকুরের আহ্মাদ আর ধরে না। সম্পেত্তে তাকে ডেকে উঠলেন প্রহ্মাদ বলে। বলতে-বলতে সমাধিদ্ধ।

হাতির পারের নিচে ফেলেছে প্রহ্মাদকে। ঠাকুর কাঁদতে শ্রুর করলেন। ফেলেছে অশ্নিকুন্ডে। আবার কায়া। গোলোকে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন প্রহ্মাদের প্রতীক্ষায়। ঠাকুর আবার সমাধিদ্থ।

অস্বদের প্রোহিত শ্রাচার্য। তার দ্ই ছেলে, ষণ্ড আর অমর্ক। প্রহ্রাদের দ্ই মাস্টার। অস্বরাজ বিষ্ণার্ হিরণ্যকশিপ্র ছেলের পড়াশোনা নিয়ে আর ভাবে না, যোগ্য হাতেই তাকে সমর্পণ করা হয়েছে। একদিন গ্হাগত ছেলেকে কোলে নিয়ে হিরণ্যকশিপ্র জিগগেস করলে, যা যা এত দিন শিখলে তার মধ্যে তোমার সবচেয়ে কী ভালো মনে হল? প্রহ্রাদ বললে, বাবা, এই অন্ধক্প সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করার কথাটিই সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে স্থময় মনে হয়েছে।

কোল থেকে নামিয়ে দিল ছেলেকে। গ্রেরা টেনে নিয়ে গেল। জিগগেস করলে, প্রহ্মাদ. এ তুমি নিজের থেকে বললে, না, আর কেউ তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে? আর কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। স্মিতহাস্যে বললে প্রহ্মাদ। যিনি শিখিয়ে দিয়েছেন, যাঁর আকর্ষণে আমার এই মতি হয়েছে, তিনিই শ্রীহরি শ্রীবিষ্ণ্। তর্জন-গর্জন দণ্ড-বের বহ্ শাসন-পীড়ন শ্রে, করল মাস্টাররা। নতুন করে শেখাল সব জাগতিক কর্মকাণ্ডের কথা। আবার নিয়ে এল বাপের কাছে। এইবার বলো সর্বোত্তম কী তুমি গিখে এলে? পিতাকে বন্দনা করে প্রহ্মাদ বললে, নবলক্ষণা গিখে এসেছি। নব-লক্ষণা? হ্যাঁ, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সথ্য আত্মনিবেদন। । এই নবলক্ষণা ভত্তি বিষদ্ধকে অর্পণ করাই সর্বোত্তম শিক্ষা।

এবার দৈত্যরাজ ক্ষেপে গেল মাস্টারদের উপর। এই মারে তো সেই মারে। ষণ্ড-অমক বলে, প্রভু এই শিক্ষা আমরা দিইনি। আর কেউও দেয়নি। এ বৃদ্ধি ওর স্বভাবজ। প্রহ্মাদও সায় দিল, বললে, বাবা, সাধ্য নেই বিষয়াসম্ভ স্বয়ংবন্ধ জীব শ্রীকৃষ্ণে মতি প্রক্ষায়। এ মতির দাতা তিনিই।

মাটিতে ছু ড়ে ফেলল ছেলেকে। সবলে লাখি মারল হিরণ্যকশিপ । অস রদের বললে, শিগগির একে বধ করে। মাত্র পাঁচ বছরের শিশ , এ কিনা আমার পরমশত্র বিষ্কৃর সেবক। দৃষ্ট অঙগের মতন এ পরিত্যাজ্য। তীক্ষা শ্লে প্রহ্যাদকে বিষ্ধ করল অস রেরা। উপবাস করিরে রাখো। সাপ দিয়ে দংশন করাও। হাতির পায়ের নিচে ফেল। ফেল তংত কটাহে। পর্বতশ্গ থেকে নিক্ষেপ করো। পরস্তহ্যো-সমাহিত প্রহ্যাদকে কে স্পর্শ করে! সব চেষ্টা নিষ্ফল হল। মহা ভাবনায় পড়ল হিরণ্যকশিপ ।

প্রভু, আর্পান গ্রিজগণবিজয়ী, বললে ষণ্ড-অমর্ক, ছোট একটা ছেলের জন্যে কেন ভাবছেন? পিতা শ্রুকাচার্য শিগগিরই ফিরে আসছেন, যতদিন না আসেন তর্তাদন আমাদের কাছে ওকে পাশবন্ধ করে রেখে যান, দেখি আরেকবার চেণ্টা করে।

দেখ। যারা খেলা করে বেড়ায় সে সব ছেলেদের দলে ভিড়িয়ে দাও।

আবার শ্রুর, হল নতুন প্রয়াসের পরিচ্ছেদ। পড়াশোনা যখন বন্ধ থাকে তখন দল পাকিয়ে আসে সব সমবয়সীরা। হেলাফেলার খেলায় ডাক দেয়।

প্রহ্মাদ বললে, মন্যাজন্ম দ্বর্লাভ। মন্যাজন্মেই প্রে্যার্থসাধন। কিন্তু মন্যাজন্মও নাবর, অধ্বে। সাত্রাং বাল্যেই ভাগবত ধর্মের আচরণ করবে।

এ আবার কেমনতরো কথা!

হাাঁ, বিষ্কৃই সর্বভূতের আশ্রয়, সকলের প্রিয়, সকলের বান্ধবস্বর্প। আয়ু বড়জোর একশো বছর। তার আন্ধেক ষাচ্ছে ঘুমে। কুড়ি বচ্ছর অন্থাক ক্রীড়ায়। কুড়ি বচ্ছর জরাজনিত অক্ষমতায়। বাকি সময় যাচ্ছে দ্রী-প্র-বিষয়ভোগের আসন্তিতে। বিতাপে জর্জারত হয়ে। কেশকার কীট যেমন নিজের জালে বন্ধ তেমনি। কামিনীর ক্রীড়াম্গ, সন্তানের শৃত্থলরঙ্জ্ব। হে দৈত্যবালকগণ, মুকুন্দশরণাগতি ও তাঁর পদ্দেবাই এই ক্রেশক্রেদ থেকে মুক্তি আর মঙ্গলের উপায়।

প্রহ্মাদ এত কথা জানলে কি করে? বলাবলি করতে লাগল ছেলেরা।

ষতদিন মাতৃগভে ছিলাম নারদ আমাকে ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ দিয়েছেন। সেই স্মৃতি ত্যাগ করেনি আমাকে। হে বয়স্যগণ, আমার বাক্যে শ্রুম্থা করো, বালকেরও ভাগবতী মতি জন্মাতে পারে। বয়স বা বিকার দেহের, আত্মার নয়। খনি খ্রুড়ে যেমন সোনা, তেমনি এই দেহক্ষেত্রেই আত্মযোগের শ্বারা বহুমুজ্লাভ।

'প্রহ্মাদচরিত্র' শ্লে হবার পর 'বিবাহবিদ্রাট' হবে। গিরিশ ঠাকুরকে বলছে শনুনে যেতে। 'না, প্রহ্মাদের পর আবার ওসব কি! গোপাল উড়ের দলকে তাই বলেছিলাম, শেষে কিছ্ম ঈশ্বরীয় কথা বোলো। বেশ ভগবানের কথা হচ্ছিল, শেষে কিনা বিবাহ-বিদ্রাট, সংসারের কথা। কি লাভ হল? যা ছিল্ম তাই হল্ম।'

'থাক তবে। কিন্তু কেমন দেখলেন প্রহ্যাদচ্যিত্র?'

'দেখলাম তিনিই সব হয়েছেন। মেয়েরা আনন্দময়ী মা, এমনকি গোলোকে যারা রাখাল সেজেছে তারাও সাক্ষাং নারায়ণ। ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ কি? একটি লক্ষণ আনন্দ। নিঃসঙ্গোচ আনন্দ। যেমন সম্দ্র। উপরে হিল্লোলকল্লোল, নিচে স্থির জল গভীর জল। কখনো বালকের ভাব। আঁট নেই, যেমন কাপড় বগলে করে বেড়ায়। কখনো পোগণ্ড ভাব, ফস্টিনস্টি করে। কখনো য্বার ভাব, যখন কর্ম করে, লোক-শিক্ষা দেয় তখন সিংহতুলা।'

ঈশ্বর নিজেই যে বালক। তাই তো বালক ভাবটি এত মধ্বর! এত আত্মীয়!

ছোট তক্তপোশের উপর মৃথথানি চুন করে বসে আছেন। ব্যথা বেড়েছে। গলায় কে ভাক্তারি প্রলেপের পোঁচ দিয়েছে। চার্নদিকে ভক্তদের কড়া নিষেধ। যেন মৃক্ত হরিণকে বে'ধেছে দড়ি দিয়ে। র্\*ন ছেলেটির মৃথের মতই মৃখথানি কর্ণ।

भव क्टा किंग कथा, कथा वला यादा ना।

'কথা একেবারে বন্ধ করলে চলে কি করে?' প্রতিবাদ করছেন ঠাকুর : 'কত লোক কত দরে থেকে আসছে, একটা কথাও শুনে যাবে না?'

'কি দরকার! আপনাকে দেখলেই আনন্দ।' কে একজন ভক্ত বললে।

'তুই বললেই হল? দেখেই সব, কথায় কিছ্ম নেই? তোর তো দেখে আনন্দ, কিন্তু আমার আনন্দ যে বলে।'

মাণো, যত সব এ'দো, রোথো লোক আনবি. এক সের দুধে পাঁচ সের জল, আমি কত আর ফ' দিয়ে জবাল ঠেলব? আমার চোখ গেল, হাড়-মাস মাটি হল, আমাকে রেহাই দে। অত আমি করতে পারব না। আমার কী দায় পড়েছে! তোর শখ থাকে তুই করণে যা। বেছে-বেছে সব ভালো লোক আনতে পারিস না, যাদের দ্ব-এক কথা বললেই হবে। এ যে একেবারে বাজে লোকের ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস। লোকের ভিড়ে আমার নাইবার-খাবার সময় নেই। এই তো একটা মাত্র ফ্টো ঢাক, রাতদিন বাজালে কদিন আর টিকবে বল?

গলা দিয়ে রক্ত বের্ল ঠাকুরের।

একটি ভক্ত মেয়ে চলেছে ঠাকুরের কাছে। ওগো, তোর হাত দিয়ে যদি একটা দুধ পাঠাই নিয়ে যাবি ঠাকুরের জন্যে? শ্বধোলে তাকে তার প্রতিবেশিনী।

দক্ষিণেশ্বরে আবার দুধের অভাব! ঠাকুরের জন্যে কত বরাদ্দ দুধ, কত-বা নৈবেদ্য-নিবেদন। নিতে রাজী হয় না ভক্ত মেয়ে।

শ্ব্ব এক ঘটি দ্বধ! নিয়ে যা। ঠাকুরকে খাইয়ে আয়।

হাতে করে ঘটি বয়ে যেতে পারব না বাপ্র। অনেকটা রাস্তা।

অন্নর শ্নল না। খালি হাতেই গেল দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্নল দ্ধ-ভাত ছাড়া আর কিছ্ন মূখে উঠছে না ঠাকুরের। আর, এমন দ্দৈবি, আজ এক ১৯২ ফোঁটাও দুধ যোগাড় নেই কালীদরে। শ্রীমা চোখে আঁধার দেখছেন, খাওয়াবেন কী ঠাকুরকে! ছি, ছি, কেন আমি সেই সাধা দুধ ফেলে এলাম? আমার মত আছে কি কেউ অভাগিনী? মনের মধ্যে ভক্ত-মেয়ে হাহাকার করতে লাগল। এখন আমি কোথার যাই, কে আমাকে দুধ দের!

পাঁড়ে গিন্নির নাম করলে কেউ-কেউ। কাছেই থাকে এক হিন্দ্ স্থানী মেয়ে, গর্ম আছে বাড়িতে, দ্বধ বেচে। কিন্তু বেচবার মত নেই কিছ্ম আজ উন্দ্রত্ত। দেড় পোয়াট্রাক ছিল, তা এই দেখ, জনাল দিয়ে রেখেছি। ঐ জনাল-দেওয়া দ্বধই আমাকে দাও। আমার দার্ণ দায়। আমার ঠাকুর না খেয়ে রয়েছেন। বলো কত দাম দেব? যা চাও তাই নাও।

অনেক সাধাসাধনা করে কিনে আনল দৃষে। ভাত চটকে সেই দৃষ্ট্কুই খেলেন ঠাকুর। কত বড় তৃশ্তির সাগর উথলাচ্ছে সেই ভক্ত-মেয়ের বৃকের মধ্যে। আঁচাবার সময় জল ঢেলে দিল ঠাকুরের হাতে।

কানের কাছে ম<sub>ন্</sub>খ এনে সহসা ঠাকুর বললেন, 'ওগো তোমার সেই মন্দ্রটি আমাকে দেবে?'

কোন মন্ত্র ? চমকে উঠল সেই ভক্ত মেয়ে।

'সেই যে সিম্পিমন্দ্র পেয়েছিলে কর্তাভজাদের এক মেয়ের কাছ থেকে সেইটি।' কণ্ঠন্বরে ব্যথা ঝরে পড়ল : 'ওগো গলায় বড় বেদনা। তোমার ঐ মন্দ্রটি উচ্চারণ করে গলায় একবার হাত বৃলিয়ে দেবে ?'

আশ্চর্য, ঠাকুর, কি করে জানলেন! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মেয়ের। কোন কালে কী সকাম সাধনায় ঐ মন্দ্র সে শিখেছিল গোপনে তা তো তাঁর জানবার কথা নয়! ঠাকুরের পায়ে শরণ নিয়ে জীবনের সকল কথাই তাঁকে সে খুলে বলেছে, শুখু এই মন্দ্র নেওয়ার কথাটিই বলেনি। কামনাসিন্ধির জন্যে মন্দ্র নেওয়া, এ শুনলে ঠাকুর যদি অসন্তুষ্ট হন তারই জন্যে চেপে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই কি তাঁকে লুকোবার নেই?

লম্জায় অবনতমুখে গেল সে শ্রীমা'র দুয়ারে। বললে তার ধরাপড়ার কথা।

মা বললেন, 'কোনো ভয় নেই। এখন তো সে মন্দ্র ফেলে দিয়েছ, নিম্কাম হয়ে দিশবরকে ডাকাই যে কর্তব্য, ব্বেছে এই সার কথা। জানো এ'র কাছে আসার আগে আমিও ঐ মন্দ্র শিখে নির্য়েছিলাম। কত লোকে কত কথা বলেছে, ঐ মন্দ্রও ওদের পরামর্শেই নেওয়া। একদিন ঠাকুরকে বলল্ম সব খোলাখ্লি। একট্বও রাগ করলেন না। শ্ব্ব বললেন, মন্দ্র নিয়েছ তাতে কি? এখন তা ইষ্ট পাদপন্মে সমর্পণ করে দাও।'

ভালো-মন্দ শ্বচি-অশ্বচি সকাম-নিজ্জাম সব বিসর্জন দাও তাঁর পদপ্রান্তে। তিনি আর কিছু চান না, শ্বধু অন মন-মুখের সমতা।

নিজলাভতুত স্বশান্তর্প আশ্বতোষকে দেখ। সামান্য ম্ত্রিকায় তার ম্তি। একট্র গণগাজল আর দ্টো বেলপাতাই তার উপকরণ। তুচ্ছ গালবাদ্যেই তার পরিতোষ। আর কিছ্ন না থাকে দাও তাঁকে অন্তরের সারলা। সরল হওয়া মানেই নির্মাণ হওয়া। ১০ (৮৮) তিনি যে নির্মালচক্ষ্ব। কী তাঁর থেকে গোপন করবে? কোন গ্রহার গিরে মুখ্ ঢাকবে? তিনি যে আরো গভীরে। কী আচ্ছাদন আছে তোমার আবৃত করবার? তিনি যে অনিরুম্ধ।

ঠাকুরকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল চিকিৎসার জন্যে। প্রথমে উঠলেন দর্গাচরণ মন্থ্ৰেজ্জ স্থিটের ছোট বাড়িতে। ছাদ থেকে গণ্গা দেখা যাবে এইট্রকুই সেখানে প্রশানিতস্পর্শ।

ছাই। ওট্ৰুকু গণগায় আমার কী হবে? রাগ্রিদিন নিত্য আমি ছিলাম ঐ প্রশাসতবাহিন্দী গণগার কাছটিতে, আমার বিস্তীর্ণ দক্ষিণেশ্বরের বাগানে, মৃত্তু বাতাসের উদারতায়। এ আমাকে কোথায় এনে বন্দী কর্রাল? একদিন হে'টে চলে গেলেন বলরামের বাড়ি। তব্ এখানে কিছুটা খোলা-মেলা আছে। আছে অন্তত শ্ভাবহা ভত্তির বিশ্বন্ধতা। আসতে লাগল কবিরাজের দল। গণগাপ্রসাদ গোপীমোহন নবগোপাল স্বারিকানাথ। ডাক্তাররা যাকে বলে ক্যান্সার, কবিরাজের ভাষায় রোহিনী। গণ্গাপ্রসাদ বললেন ভক্তদের, 'শান্দ্রে আছে বটে চিকিৎসার বিধান কিন্তু অসাধ্যআরোগ্য।'

কবিরাজদের কোনো ওম্বই লাগল না। শেষে ঠিক হল হোমিওপ্যাথি করানো যাক।
শ্যামপক্রের স্মিটে নেওয়া হল বাডিভাডা। ডাকো মহেন্দ্র সরকারকে।

অসহ্য ক্লেশভোগ করছেন। অথচ অবিচাল্য। পর্ব তচ্ড়ারও বোধকরি থৈর্যের সীমা আছে। বন্ধ্র পড়লে তাও ভেঙে পড়ে। কিল্ডু এ'র থৈর্যের ব্রন্থি সীমা নেই। বক্লের বিজ্ঞানালাও ব্রন্থি ঐ শাল্ডশীতল বক্ষের স্পর্শে নিভে গেছে।

তাই অপার বিশ্বাসই তোমার দুর্গ হোক। তপস্যা আর আত্মসংযম হোক অর্গল। বৈর্য হোক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। তারপর তোমার ধন্ উত্তোলন করে। ধর্মই তোমার ধন্, নিশ্চা তার জ্যা, শান্তি তার অটনি। সত্যসহায়ে তোলো তোমার ধন্। প্রেমরণ শর যোজনা করে। ভেদ করো তোমার কর্মর্প বর্ম। সর্বসংগ্রামে জয়ী হও। শাখারিটোলায় ভান্তারের বাড়ি এসেছে মাস্টারমশায়। নিয়ে যাবে তাকে শ্যামপ্রুর। ভান্তার তার গাড়িতে তুলে নিল মাস্টারকে। বহু জায়গায় ভাক, ঘুরে-ঘুরে ফিরতে লাগল ঘরে-ঘরে। প্রথমে চোরবাগান, পরে মাথাঘষার গলি, শেষে পাথ্রিরয়াঘাটা। বড়বাজার হয়ে সর্বশেষে শ্যামপ্রুর। সমস্ত জ্ঞান-তর্ক পেরিয়ে সর্বশেষে শরণা-

ঠাকুরের সেবার কথা উঠেছে। 'তোমাদের কি ইচ্ছে ওঁকে আবার দক্ষিণেশ্বরে পাঠানো?' ডাক্কার জিগগেস করল মাস্টারকে।

'না, তাতে ভন্তদের বড় অস্ক্রিধে। কলকাতায় থাকলে সব সময় যাওয়া-আসা যায়, দেখতে পাওয়া যায় সর্বদা।'

'কিন্ত এতে তো অনেক খরচ।'

'তা হোক। ভন্তদের তার জন্যে বিন্দ্রমান্ত কণ্ট নেই। ষাতে তাঁর পরিপূর্ণ সেবা করতে পারে তাই তাদের একমান্ত চেন্টা।' মান্টার বললে গাঢ়ন্দরে, 'একমান্ত আরাধনা। খরচ এখানেও, সেখানেও। খরচের কথা কেউ ভাবে না। তব্ব যে সর্বক্ষণ দেখতে পাছিছ চোখের উপর এই একমান্ত সাম্প্রনা।'

ভন্তকে মেলাবার জন্যেই তো ঠাকুরের অস্ক্রে এক স্কৃতোয় গাঁথবার জন্যে। এক ক্রি উল্জীবিত করার জন্যে।

্মকটি কি?

। মন্ত্র সেবা।

রে শ্ব্র আমার সেবা নয়, সমস্ত মান্ধের সেবা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা। ওরে নিব্বের মৈন্রী, মান্ধের কল্যাণ। মান্ধের চেয়ে বড় সত্য আর কিছ্ নেই। যাভারতে ভীত্মের কথা মনে কর, ন মান্ধাং শ্রেণ্ঠতরং হি কিণ্ডিং।

়, আমাকে বিনাম্ল্যে পার করে দাও। এই বিনাম্ল্যটিই প্রেম। আর, পার হতে
ওয়া সমস্ত অহৎকারের বিচ্ছেদ উত্তীর্ণ হয়ে মান্বের মৈন্রীতে প্রসারিত হওয়া।
র মান্বের মধ্যেই এই ঠাকুর। পরমপ্রেষ বহুর্নিদ। প্রেমই বহুর্নিহার। তুই ধর্ম
দিতে যাস নেবে না, আদর্শের সংগ্য আদর্শের সংঘাত হবে। কিন্তু মৈন্রী দিতে

ক্রিস নেবে পান্ত পরিপর্ণ করে। মিত্রের অন্বাগপ্রণ দ্ভিতৈ সকলকে দেখ, সকলেও
সেই সাহ্যাদদ্ভির প্রত্যপণ করবে।

আমরা ভদ্র শ্নব, ভদ্র দেখব, ভদ্রে প্রেরিত হব। আমাদের চিন্তা কল্যাণ, দর্শন কুল্যাণ, কর্ম ও কল্যাণ।

मानवरमवारे माधवरमवा।

॥ তৃতীয় খণ্ড সমাণ্ত॥